## HITOPAKHYAN MALA.

INSTRUCTIVE TALES.

Compiled from Golestan, a Persian Work.



# হিতোপাখ্যান মালা।



পারস্য পুস্তক গোলেস্ত'। হইতে বঙ্কলিজ।

পঞ্চম সংস্করণ।

#### CALCUTTA:

PRINTED AT THE INDIAN MIRROR PRESS, 6, College Square, East.

1876.

মূল্য । ১০ আনা ।

# Raj Ressen Banon. G. 38

## সূচীপত্ত।

| <b>অধ্য</b> ায়  |     | বিষয়               |              |     | পৃষ্ঠ:                |
|------------------|-----|---------------------|--------------|-----|-----------------------|
| প্রথম অধ্যায়    |     | <b>স্</b> পচরিত্র   | •••          |     | <b>&gt;5</b> >        |
| দ্বিতীয় অধ্যায় |     | যুবকচরিত্র          |              | ••• | <b>२</b> २—२ <b>৫</b> |
| তৃতীর অধ্যায়    | ••• | <b>রদ্ধ</b> চরিত্র  | •••          | *** | ₹8—₹\$                |
| চতুর্থ অধ্যার    |     | ঋষিচরিত্র           | •••          | ••• | 20-8h                 |
| প্রথম অধ্যায়    |     | বাক্যসংয্য          | •••          | ••• | <b>6⊅—⊄</b> 8         |
| ষষ্ঠ অধ্যায়     | ••• | रेशर्या छन          | •••          |     | 48-59                 |
| সপ্তম অধ্যায়    |     | শিক্ষা ও উপ         | <b>किन</b>   | ••• | 99                    |
| অফুম অধ্যায়     |     | <b>হিভ</b> বাক্যাবল | गै           | 4   | 96-95                 |
| পরিশিষ্ট         |     | ঈশবের প্রতি         | <b>ক</b> ইজত | ٠ ا | 9-60                  |

### পঞ্চনবারের বিজ্ঞাপন।

আমি পারস্য ভাষা শিক্ষার এক প্রকার শৈশবাব-স্থায় গোলেস্তার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া প্রথম ভাগ হিতোপাখান মালা নামে প্রকাশ করি। তৎপ্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি পতিত দেখিয়া ক্রমে আমাকে তাহা চারিবার মুদ্রিত করিতে হয়। এ পধ্যস্ত আমি এই হিতেপাখ্যানমালায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করি নাই, প্রথম সংস্করণে যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, প্রায় তদকুরূপই ুরাখিয়াছি। কিন্তু এবার আর তাহাকে হীনাবস্থায় রাখিতে ইচ্ছা হইল না। মূলগ্রন্থ হইতে তাহাতে আরও কউকগুলি ীসুন্দর উপাখ্যান গ্রহণ করিলাম। গোলেস্তার সঙ্গে মিলা--ইয়া পূর্ব্ব প্রচারিত উপাধ্যানগুলিরও স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন করিলাম। এই পুস্তক গোলেন্ড ার সম্পূর্ণ অবিকল অনুবাদ নংই। অনেক স্থানে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিত্যাগ করা গিয়াছে। আবশ্যক মতে কোন কোন ্স্থলে প্রস্তাবের তাৎপর্য্যাত্র গ্রন্থ করা হইয়াছে। বিশেষ কারণৈ অনেক উপাখ্যান ও অধ্যায় গোলেন্তার প্রণানী অনুসারে এই গ্রন্থে দল্লিবেশিত হয় নাই। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল করিতে যথাসাধ্য চেন্টা করা গিয়াছে। বিদ্যালয়ের সহৃদর অধ্যক্ষ মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া বেরূপ উৎসাহ দান করিয়া আদিয়াছেন, ভরদা করি এবারও তাঁহাদের সেই অনুগ্ৰহ হইতে বঞ্চিত থাকিব না।

এন্থ দক্ষণনকারী।

# সূচন !

গ্রন্থকর্জা সেখ মদালহেদিন দাদি গোলেন্তা গ্রন্থ প্রাণয়নের হেতু এইরপে বর্ণন করিয়াছেন। "একদা রজনীতে আমি গভ জীবনের বিষয় চিম্বা করিভেছিলাম, যে সময় নফী করিয়াছি তজ্জন্য খেদ করিতেছিলাম, অঞ্রপ হীর্ণ দ্বারা হাদয় প্রস্তরকে বিদ্ধ করিতেছিলাম, এবং নিজের অবস্থানুযায়ী এই দকল বাকা বলিতেছিলাম 'প্রতিমুহুর্ত্তে জীবনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষয় হই তেছে, দৃষ্টি করিয়া দেথ জীবন অধিক নাই। পঞ্চাশ বৎসর গত হইল, সাদি! এইক্ষণও তুমি নিদ্রায় রহিলে। অন্ততঃ অবশিষ্ট পঞ্চিন সার্থক করিয়া লও 'ইত্যাদি। এই সকল গৃঢ় আলো-চনার পার নির্জ্জনে বাদ করা, লোকদ'দর্গ পরিত্যাগ করা, রুথা আলাপে লিপ্ত না হওয়া পরামর্শ স্থির করিয়া ভাষা অবলম্বন कतिलाग। त्रहे निर्क्तनचा अवलप्ततत्र शत आगात चरमन বিদেশের সঙ্গী ও প্রতিবেশী এক বন্ধু আমার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। ভানি অনেক চেফা করিলেন যে আমার সক্ষে কথোপকথন ও ত্যামোদ প্রমোদ করেন,কিন্তু আমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলাম না, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া মন্তক উত্তোলন করিলাম না। ভিনি দুঃখিত অন্তরে আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন 'এইক্ষণ ভোমার বাকুশক্তি আছে, হে ভাতঃ! প্রিয় মধুর বচন বল। কল্য যখন মৃত্যুর অনুচর উপস্থিত হইবে, তখন ত বাধ্য হইয়াই বাক্য রোধ করিবে।' সেই সময় আমার এক জন আত্মীয় প্রকৃত ঘটনা তাঁহাকে জানাই-लन ७ विलालन या देनि देका ७ मकल्भ कतिशाहिन

আবশিষ্ট জীবন মেনিব্রক্ত অবলম্বন করিয়া, তির্জন সাধনায় রক্ত থাকিবেন। তুমি আপেনার কার্য্যে যাও এক পার্শ্বের সামে, পরিপ্রেই কর। 'ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন 'ঈশ্বরের নামে, বন্ধুতার অনুরোধে বলিতেছি যে সাদি কথা না বলিলে আমি চলিয়া যাইব না। উপদেষ্টা সাদির বাক্য রসনায় নিবন্ধ থাকা অসম্বত ও অকল্যানের কারণ। পণ্ডিত জনের জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার বাগিন্দ্রিয়। দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিলে কে জানিতে পারে ইনি মনিকার, না, স্থাচি স্থক্ত বিক্রেতা। যদিচ জ্ঞানী লোকেরা মেনিভাবকে শ্রেরঃ বোধ করেন, তথাপি উপার্ক্ত সময়ে বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্ব্য। মেনি থাকার সময়ে কথা বলা ও কথা বলিবার সময়ে মেনি থাকা এই ছুই ক্ষীণ বৃদ্ধির কার্য্য।'

তাহার এই সকল কথা শুনিয়া জিহ্বা রোধ করিয়া থাকিতে আর সাগ্য হইল না—-অভঃপর কথপোকথনে পরাঙ্মুখ থাকা পুরুষকার বোধ করিলাম না। তথনই কথা বলিলাম ও মনের কেভি্হলে বৃহির্দ্দেশে চলিয়া গোলাম। তৎকালীন বসস্ত ঋতুর অভ্যুদর ও কুসুম সম্পত্তির সময় ছিল। কভিপয় বন্ধুর সঙ্গে এক উদ্যানে রাত্তি যাপন করা সম্প্রতিন ইইল। স্থান অভিস্থেদ ও রমনীয়, ভক্ষণণ পরস্পরকে শাখা বাহুযোগে আলিঙ্কন করিয়াছিল। তৃণ ও ভ্ণপুষ্প সকল ভূমি বিকীর্ণ বিবিধ বর্ণের কাচ খণ্ডের ন্যায়, দ্রাক্ষা স্তবক সকল নক্ষত্র গুছের ন্যায় শোভ্দান ছিল। নির্মার-নীর কুল কুল ধ্বনিতে উদ্যানান্ধনের উপর দিয়া সঙ্গীত করিয়া বেড়াইভেছিল। কোন স্থানে তক শাখা নানা বর্ণের কুসুমাবলীতে পরিপূর্ণ, স্থলান্তরে ফলভরে অবনত, স্থানে স্থানে তক্ষুলে স্থকোল ভূণশ্য্যা প্রসারিত ছিল।

तकनीत अवनारन यथन शृद्ध श्राजागरनत छेर्रांगी

হলাম, তর্ধন দেখি সেই বন্ধু নানা স্থ্যান্ধি পুলো ও ত্ণ পত্তে অঞ্চল পূর্ণ করিয়া আমাকে উপহার দিতে উপন্থিত। আমি বলিলাম 'উদ্যান প্রজ্যের স্থায়িত্ব নাই, উদ্যানের সম্ব-ন্ধও ছারী নয়। জ্ঞানী মহাজনেরা বলিয়াছেন নথার বস্তুর সচ্চে হদরকে বাঁধিও না।' বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন 'তবে কি করিতে হইবে?' বলিলাম 'লোকের প্রীতি ও প্রফুল্লার জন্য আমি গোলেন্ডা ন মক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারি। এই গোলেন্ডার্ভে হৈমন্তিক বায়ুর জত্যাচার থাকিবে না, কাল চক্র তাহার বাসন্তি আমোদ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। এই উদ্যানের পাত্র পূর্ণ পুলোক কার্যা হইবে, আমার গোলেন্ডার এক পত্র গ্রহণ কর। এই প্রস্থা পাঁচ কি ছয় দিনের অধিক থাকিবে না, আমার সেই গোলেন্ডা চিরকাল প্রফুল্ল থাকিবে।'

ইহা বলিবা মাত্র বন্ধু প্রস্পগুলি অঞ্চল হইতে মৃত্তিকার বিসর্জ্বন করিলেন ও ব্যগ্র ভাবে আমার অঞ্চল ধারণ করিয়া বলিলেন 'সাদি! দয়ালু লোকেরা যাহা বলেন, তাহা পালর করিয়া থাকেন। এই ঘটনাতেই সেখ সাদি গোলেন্ড বিরচনে প্রবৃত্ত হয়েন। গোলেন্ড ছয় শত ছাপ্পান্ন হিজ্রী সালে প্রণীত হয়।

<sup>\* ।</sup> त्वारमञ्जी नरस्त व्यर्ग पूरणाणीम।

# হিতোপাখ্যান মালা।



2911

#### প্রথম অধ্যায়।

#### নৃপচরিত্র।

কান রাজকুমার থর্ম ও ক্ষীণাঞ্জ ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ স্থা ও দীর্ঘাকৃতি। একদা রাজা সেই থর্মাঙ্গ প্রভের প্রতি মৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিমাছিলেন। কুমার তাহা বুঝিতে পারিয়া নিবেদন করিলেন " পিতঃ! বুজিমান্ থর্ম, নির্ম্বুদ্ধি উন্নতকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্চরাচর মূল্যবান্ দ্রব্য আকারে কুন্ত। এক জ্ঞানবান্ ক্ষীণাঙ্গ পুরুষ নির্ম্বোধ স্থূলাঙ্গকে যাহা বলিয়াছিলেন, পিতঃ! তাহা কি তুমি শুনিয়াছ? তিনি বলিয়াছিলেন যে একটা আরবীয় ঘোটক ম্ব্রল হইলেও শত মার্দ্ভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" স্পতি এই কথা শুনিয়া সন্তন্ত হইলেন, পারিষদ্গণ প্রশংসা করিলেন। কিন্তু কুমারের ভ্রাতৃবর্গ অন্তরে ব্যথিত হইল।

যতক্ষণ মনুষ্য কথা না বলে, ততক্ষণ তাহার দোষ গুণ গুপ্ত থাকে। সকল অরণ্যকে শ্ন্য বলিয়া মনে করিও না, কাহার মধ্যে ব্যান্ত থাকা বিচিত্র নয়।

কিছু দিন গত ছইলে এক প্রবল শক্ত রাজ্য আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের দৈন্যদল যুদ্ধার্থে পরস্পর 'সমুখীন ছইলে প্রথমতঃ যিনি, রণ-ভূমিতে অ্ঞাসর ছইলেন তিনিই সেই খর্মাকৃতি কুমার। তিনি সমরক্ষেত্রে উপনীত হইরা ই সিংহনাদ পূর্বক বলিতে লাগিলেন " আমি এ প্রকার বীর নছি যে আমাকে কেই যুদ্ধে বিমুখ হইতে দেখিবে, আমি রণভূমিতে বীরাগ্রেগালা।" এই বলিয়া ই বিপক্ষ দৈনা আক্রমণ এবং কতিপা প্রধান বীরপুক্ষকে নিমন্ধ করিলেন। অতঃপর কুমার পিতার নিকটে আসিয়া ভূমি চুম্বন পূর্বক নিবেদন করিলেন " তাত। তুমি আমাকে মুর্বল ভাবিয়াছিলে, আমার পরাক্রম স্থাবিতে পার নাই; যুদ্ধের সময়ে মুর্বল ঘোটক দারা কার্য হয়, স্বলকায় বলীবর্দ দারা নয়।"

এক দিন শক্রমেনা অধিক ছিল,কুমারের সৈন্য অপপা,তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল।ইহা দেখিয়া সাহসী রাজকুমার উল্লেখরের বলিতে লাগিলেন, "হে বীরগণ! বল প্রকাশ কর, নারীর পরিচ্ছদ ধারণ করিও না।"
কুমারের এই উৎসাহ জনক বাক্যে সেনাদিগের সাহসর্দ্ধি হইল। তৎক্ষণাৎ
সমুদার সৈন্য একেবারে মহা বলে শক্রদল আক্রমণ করিল এবং সেই
আক্রমণেই কুমারের জর লাভ হইল। রাজা মহা আহ্লাদে সেই বিক্রমশালী
শ্রকে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন এবং ক্রমশঃ তাহার প্রতি অধিকরের বাৎসলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাহাকে যেবিরাজ্যে অভিষক্ত করিলেন। তাহাতে ভাতাদিগের স্বর্গা হইল, তাহারা
ভাহাকে হত্যা ক্রিবার জন্য তাহার অয়ে বিষ মিশ্রিত করিল। এক ভগিনী
ইহা জানিতে পারিয়া কুমারুকে সতর্ক করিলেন।

তুঃখের বিষয় গুণবান্ লোকের মৃত্যু হয়, নিও ণেরা তাঁহার স্থান অধি-কার করিতে চাছে। হোমা পক্ষীর\* পক্ষ ছারা স্কুর্রত হইলেও কেইই পোচক পক্ষীর ছারা প্রাপ্ত ইইতে চাহে না।

কুমার রাজাকে এ বিষয় অবগত করাইলেন, নরপতি সেই হুট প্রভা দিনকৈ সমুচিত শাসন করিলেন। পারে প্রত্যেককে তাহাদের ইচ্ছাসুরূপ ফোবরাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহাতে বিবাদ হিংমার উপশান্তি হুইল।

<sup>\*</sup> প্র্যাদ যে হোম। নামক প্রদীর ছায়া মহিার উপাবে প্তিত হয় সেরাক্সা হট্য! থাকে।

দশ জন সন্নাদী এক খানি কথলে শান করেন, কিন্তু এক রাজ্যে ছুই রাজার সমাবেশ হর না। ধার্মিক লোক ক্ষার সময়ে অর্দ্ধ থও কটী পাইলে তাহার অর্দ্ধ উপস্থিত ভিক্ষককে দান করেন, রাজা একটী রাজ্য লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়েন না, অন্য রাজ্য এহণের অভিলাদী হয়েন। ১।

পারস্য নেশের কোন এক রাজা আপন প্রজার প্রতি সভান্ত অত্যানা চার আরম্ভ করিলেন, তাহাদের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ প্রজা সেই অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগাঁ করিয়া চলিয়া গোল। তাহাতে রাজ্যের অতিশয় ক্ষতি ও ধনাগার শূন্য হইয়া পড়িল, বিপক্ষাণ চতুর্দ্ধিক্ হইতে বল প্রকাশ ক্ষরিতে লাগিল।

ষদি বিপদের সময় সাহাযা পাইতে চাও, তবে সম্পদের সময়ে সকলের প্রতি সদ্বাবহার কর। অনুগ্রহ না করিলে অনুগত ভ্তাও চলিয়া বৃহবে, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি অনুগ্রহ কর, অনুগ্রহে শক্রও অনুগত-্তইবে।

একদা তাঁহার সভাতে সাহ শামা নামক পুস্তকে রাজা জোহাকের রাজাচ্যাতি ও করেই র রাজা লাভ এই বিধ্যালী পাঠ হইতেছিল। তপন মন্ত্রী রাজাকে জিজাসা করিলেন "নরনাথ! আপনি জানেন ফরেই র রাজ্যির্থয় বা সেনা কিছুই ছিল না, রাজজী কিরুপে তাঁহার হস্তগতা হইল?" রাজা বলিলেন "জাত আছি যে-জোহাকের দেরিছেন এ লাপুঞ্জ ফরেই র আত্রয় লয়, ফরেই তাহাদের সাহায্যে বল প্রকাশ করে, তাহাত্তই রাজ্য প্রাপ্ত হয়।" মন্ত্রী বলিলেন "যদি প্রজার অসন্তোধই রাজ্যনাশের কারণ, তরে কি নিমিত্ত আপনি প্রজাদিয়ের বিরক্তি জন্মাইডেছেন? বোধ হয় আপনার রাজ্যভোগে ইছো নাই।" রাজ্য জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রজা ও সৈন্য সংগ্রহের উপায় কি?" মন্ত্রী বলিলেন "রাজার বিচার চাই, তাহা হইলে উহা সংগৃহীত হয় এবং অনুগ্রহ চাই, তাহা হইলে নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁহার আত্রমে চিরকাল বাস করিতে পারে। এই ছুইরের একতর গুণিও আপনাতে আছে কি না ্লিচনা করন্ । অভ্যাচারী রাজা কদাচ প্রজা পালন করিতে পারে না। মৃগন

রক্ষকভার কার্য্য কখন বাজে দ্বারা নির্বাহ হয় না। যে রাজা প্রণীড়ন রভি অবলম্বন করেন, তিনি স্বীর রাজত ভিত্তির মূলদেশ স্বয়ংই খনন করেন। সৈন্যদিগকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করুন, রাজা সৈন্য যোগেই রাজত্ব করিয়া থাকেন।"

রাজা মন্ত্রীর এই উপদেশ তিক্ত বোধ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ও তাঁহাকে কারাঞ্চ্ব কড়িলেন। অপ্পকাল মধ্যে হপতির পিতৃত্য-পুত্র তদ্বিক্ষে যুদ্ধসজ্জা করিলে, প্রপীড়িত প্রজাপঞ্জ তাঁহার সহায় হইল এবং অনায়াসেই সেই প্রাচীন ভূপতিকে রাজাচ্যুত করিল।

যে রাজা ভ্র্মল প্রজাদিগকে পাড়ন করেন, বিপং কালে বন্ধুও তাঁহার প্রবল শত্রু-হল। প্রজার সঙ্গে সন্তাব রক্ষা কর, শত্রুর আক্রমণে নিশ্চিন্ত থাকিবে,যেহেতু প্রজাবৎসন রাজার প্রজাই সৈনিকের কার্যা নির্মাহ করে। ২।

কোন রাজা আপন দেনাদলকে বেতন দানে সাতিশয় রূপাও। করিতেন। দৈবাৎ এক প্রবল শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহাতে সমুদায় দৈন্য যুদ্ধে বিমুখ হইল।

রাজা বেতৃন দানে দৈন্দিগকে বঞ্চিত রাখিলে বিপদের স্ময়ে সেনাগণ্ড তাঁহার সাহায়োর জন্য অদ্র ধারণে কুঠিত হয়।

উক্ত সৈন্যদিশের এক জনের সঙ্গে আমার বন্ধুতা ছিল, আমি তাছাকে ভং সনা করিয়া বলিলাম বে, "তুমি অতি চপল, জুত্র মতি, অবথার্থদর্শী ও অরুতজ্ঞ। যংকিঞ্চিৎ ক্রেটী দেখিরাই আপন চিরকালের প্রভুকে পরিত্যাগ করিলে, চিরপ্রাপ্ত উপকারের কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলে না।" সিপাহি বলিল "ভাই! ক্ষমা কর, বলিতে কি আমাদের অশ্ব পর্যন্ত আহার প্রাপ্ত হয় নাই। যে রাজা সৈন্যদিগকে অর্থ দানে কৃপণ্তা করেন, সৈন্যগণ্ও তাহার জন্য বীরত্ব প্রকাশে কৃপণ্তা করেন, সৈন্যগণ্ও তাহার জন্য বীরত্ব প্রকাশে কৃপণ্ড হয়। ধন দাও, সেনাগণ্য মন্তক দান করিবে।" ও।

দেমক্ষের জামা মস্জিদে মহর্ষি ইহির সমাধির সন্নিকটে আমি নির্জ্ঞান সাধনার প্রব্র ছিলাম। সেই সময়ে আরবের এক বিখ্যাত প্রজাপীড়ক রাজা তথার উপস্থিত হয়েম। তিনি উপাসনা ও প্রার্থনান্তে বলেন "ধনী ও দরিক্র এই দারের ভ্তা, যাহাদের ধন অধিক, তাহাদের আকাজ্জাও অধিক।" ইহা বলিয়াই আমাকে বলিলেন "উদাসীনদিগের চিত্ত সদা প্রকৃল্ল ও নির্ভীক্। শক্রভয়ে আমার মন চিন্তিত। বলুন আমি কি উপায়ে তাঁহাদিগের ন্যায় নিঃশঙ্ক ও প্রসন্নিত্ত হইতে পারি ?"

আমি বলিলাম " তুর্বলের প্রতি দরা করুন, তাহা হইলে প্রথল শক্ত আপনাকে ব্যগা দিবে না। স্থদ্য ভূজবলে ক্ষীণবাহু ভগ্ন করা অন্যায়। যে জন দীন হীনদিগকে দরা করে না, সেই ভর প্রাপ্ত হয়। সেই ব্যক্তি স্থালিত-পদ হইরা ভূমিতলে পতিত হইলেও কেহ তাহার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয় না। যে জন মন্দ বীজ বপন করিয়া মিষ্ট ফলের প্রত্যাশা করে, সে নিভান্ত নির্কোপ, তাহার আশা রখা। প্রজার প্রার্থনা প্রবণে বধির হইবেন না। স্থবিচার করুন, আপনি বিচার না করিলে আপনার জন্যওঁ বিচার আছে। মনুষ্য মাত্রেই এক পিতার সন্তান, একই আকরে সমস্ত মানবরত্বের উৎপত্তি। শরীরের অবয়ব-বিশেষব্যথা পাইলে জন্যান্য অব-য়বও কাতর হয়। যদি আপনি আপনার অন্ধীভূত মানব মণ্ডলীর ত্বংখ দর্শনে ব্যণিত না হয়েন, তবে আপনার নাম গ্রহণও উচিঙ নয়।৪।

বাগ্দাদের কোন অত্যাচারী রাজা এক জন ঋষিকে স্বীয় কলাণের নিমন্ত্রী প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে. ঋষি এরপ প্রার্থনা করিলেন যে "হে পরমেশ্বর! অবিলয়ে যেন ইহাঁর মৃত্যু হয়।" রাজা চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন "এই কি প্রার্থনা ?" ঋষি বলিলেন "ইহা তোমার ও তোমার প্রজামগুলীর কল্যাণ প্রার্থনা।"

ছে তুর্বলের প্রবল শত্রো! স্থার কত দিন তোমার এই অত্যাচারের বিপণী উষ্ণ থাকিবে। তোমার রাজত্বে কি প্রয়োজন? যখন তুমি প্রজাপীড়ক, তখন মৃত্যুই তোমার জন্য মঙ্গল। ৫। এক জন প্রজাপীড়ক রাজা কোন তপস্থীকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন'
যে, "যত প্রকার তপন্যা আছে তমধ্যে কোন্প্রকার নর্কোত্তম ?" তপস্থী
বলিয়াছিলেন "যে দিবার্দ্ধভাগ নিজ্ঞার যাপন করাই তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট তপন্যা। তাহাতে এতাবংকাল প্রজাপীড়ন হইবে না।" ৬।

কোন অতাচারী রাজপুরুষ দরিদ্রগণ হইতে স্বর্ণ্প মূল্যে কাষ্ঠ ভার বলপুর্বক গ্রহণ করিয়া ধনীদিগের নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিত। একদা তাহার অতাচার দেখিয়া এক জন ধার্মিক ভর্ৎ সনা করিয়া বলিলেন যে "তুমি কি বিষধর যে যাহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখ, দংশন কর? ছ্র্বল মনুষ্যের প্রতিই তুমি বল করিতে পারিবে, কিন্তু সর্বান্তর্যামী প্রভূপরদেশ্বরের সহিত তোমার পরাক্রম খার্টিবে না। মনুষ্য সন্তানের প্রতি অত্যাচার করিও না, তাহা করিলে তোমার প্রার্থনা ইশ্বর গ্রহণ করিবেন না।"

এই উপদেশ শুনিয়া রাজ পুরুষ বিরক্ত হইল ও তাঁহার প্রতি ক্রোধ '
প্রকাশ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গোল। অতঃপর একদা রাত্রিতে প্র
হর্ক্তের রন্ধনশালার অগ্নি কাঠপুঞ্জে পতিত হইয়া ভয়ানকরপে জ্বলিয়া
উঠিল এবং তৎসহযোগে তাহার গৃহ সম্পত্তি সমুদায় 'ভন্মীভূত হইয়া
গোল। তথন মহামূল্য স্থকোমল শ্যাব পরিবর্ত্তে উষ্ণ অঙ্গার শ্যাই তাহার
আসন হইল। দৈবাৎ সেই ধার্মিকরর তথন তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন,
শুনিলেন গে লাপন বন্ধুবর্গের সহিত এরপ আলাপ করিতেছে "জানি
না যে এই অগ্নি হঠাৎ কোথা হইতে আমার গৃহে পতিত হইল।" তথন ঐ
ধর্মান্থা বলিলেন প্রপ্রাভিত দরিজ্বগণের ত্রঃখাগ্নিল্ডমান হৃদয় হইতে—''

অত্যাচারিন্! অত্যাচার ভগ্ন অন্তরের দীর্ঘ নিশাসের আঘাত সহ কর। ভগ্নহদর পরিণামে বল প্রকাশ করে। সংগ্রাসুসারে কাছার মনে ব্যথা দিও না, ব্যথিত ব্যক্তির একটা শোক জনিত নিশাস সমুদার জগণকে হুর্দশা পন্ন করিতে প্রারে। ৭।

এক জন রাজানুচর প্রজাপাড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিত।

পারে রাজা সেই অত্যাচারের বিবরণ জবগত হইয়া তাহাকৈ কর্মচ্যুত 🗢 গুরুতর শান্তি প্রদান করিলেন।

নীতিজ্ঞ লোকেরা বলিরাছেন যে, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রির প্রজা মনুষ্যদিগকে প্রণীড়ন করিরা মনুষ্যবিশেষের চিত্ত আকর্ষণে রত থাকে; ঈশ্বর
দোই মনুষ্যদ্বারাই প্র অত্যাচারীর পাপের প্রতিফল প্রদান করেন। রাজার
অধীনস্থ লোকদিগোর প্রিয় না হইলে রাজার প্রিয় হওয়া যায় না। যদি
দিশরের প্রসন্নতা লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে ঈশ্বরের ভ্তা মনুষ্যের প্রসন্নতা
লাভ কর।"

কোন প্রশীড়িত প্রজা দেই অত্যাচারীকে স্বীয় হৃষ্কর্মের শাস্তি ভোগ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল "যে ব্যক্তি পদ-গৌরবের বলে পরস্বাপহরণ করে, তাহার পরিণাম এই রূপই হয়। দৃঢ় অন্থি উদরস্থ করিয়া কেইই পরি-পাঁক করিতে পারে না, সময়ে উহা উদর ভেদ করিয়া বাহির হয়।"

লোকে বলে পশুদিগের মধ্যে ব্যাঘু শ্রেষ্ঠ, গর্মজ নিকৃষ্ট। কিন্তু প্রকৃত

একদা প্রসিদ্ধ ন্যারপরারণ রাজা নে সেরওয়ঁ। মৃগরা হলে মৃগমাংস
রক্ষ্মন করাইতেছিলেন! তথন লবণ ছিল না। লবণের নিমিত ভ্তাকে
বিপণিতে যাইতে অনুমতি করিয়া বলিলেন "সাবধান!" লবণ যেন মূল্য
দারা গৃহীত হয়। তাহা হইলে অত্যাচার ইইবে না, বিপণীর অনিষ্ঠ
হইবে না।" ইহা শুনিরা রাজার একজন বয়স্য বলিলেন, "কিঞ্চিৎ মাত্র
লবণ প্রানয়ন করা যাইবে, তাহার মূল্য প্রদান না করিলেই বা লাবণিকের
এমত কি ক্ষতি হইবে?" নে সেরতয়া বলিলেন "যদিচ তদ্দারা বিশেষ
ক্ষতি না হইতে পারে, তথাপিঅন্যায় পথ প্রদর্শিত হইবে। পরস্ক এই
স্থত্তে অত্যাচারের প্রতাপ প্রবল হইয়া উঠিবার সন্তাবনা।"

রাজা যদি প্রজার উদ্যানের একটা মাত্র ফল গ্রেছণের আদেশ করেন, হর্ব্দৃত্ত অনুজীবিগণ রক্ষকে সমূলে উৎপাটন করে। নরপতি একটা অত্তের প্রতি অত্যাচারের অনুষতি করিলে, তাঁহার সেনাগণ লেহিশ্লাকায় শত শত কুরুটীর জীবন বিনাশ করে। ১। নরপাল ভাষনল্যসিদের এক পুত্র তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিয়াছিল 'পিতঃ! অমুক দাস পুত্র আমাকে গালি দিয়াছে, তাহার শান্তি হয় এই প্রার্থনা।"

হাকনল্রসিদ সচিববর্গকে দওবিধি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের একজন অপারাধীর শিরশ্ছেদন, অপার এক ব্যক্তি জিহ্বা উৎপাটন, অন্য এক জন নির্বাসনের বাবস্থা প্রদান করিলেন। তথন রাজা পুত্রকে বলিলেন "বংস! তুমি ইহাকে ক্ষম। কর, তোমার মহত্ত্ব রক্ষা পাইবে। যদি একাত্তই ক্ষমা করিতে অসমর্থ হও, তুমিও ভাহাকে গালি দাও। দাস পুত্ররে প্রতি ভোমার ক্ষমভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে অভ্যাচার প্রকাশ পাইবে।"

যে ব্যক্তি মন্ত মাতজের সহিত যুদ্ধে প্রব্ত হয়, বুদ্ধিমান্ লোকেরা কখন তাহাকে বলবান্ বলিয়া প্রশংসা করেন না। তিনিই যথার্থ বল-শালী, যিনি ক্রোধের বশ নহেন ও ক্ষমা করিতে পারেন। ১০।

কোন রাজার সক্ষট রোগ ছিল। ইরুনান দেশীয় চিকিৎসকগণের
মতে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যের যক্তৎ সেবন ভিন্ন রোগ প্রতীকারক
অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা ছইল না। অনুসন্ধানে কোন্দ প্রামে তজপ
লক্ষণযুক্ত একটা বালক প্রাপ্ত হওয়া গোল। রাজা বালকের পিতা মাতাকে
ডাকাইরা প্রচুর অর্থ দানে সম্মৃত্র করিলেন। ব্যবস্থাপকও বিধি দিলেন
যে প্রজাকুলপতির আরোগ্যের নিমিত্ত একজন প্রজার প্রাণসংহারে পাপ
নাই। ঘাতক শিরশ্ভেদনে উদ্যত ছইলে, বালক প্রশান্তভাবে আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিল। ইহা দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "রে উপায়হীন শিশো। এ সময় তোর এ রূপ ভাব অবলম্বনের কারণ কি ?"

বালক নিবেদন করিল "নরনাথ! পিতা মাতার প্রতি সস্তানের আব্-দার; ব্যবস্থাপকের নিকটে আপত্তির মীমাংসা; রাজার নিকটে বিচার। পিতা মাতা ধনলোভে আমার মৃত্যুতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; ব্যব-স্থাপকও জীবনসংহারে বিধি দিয়াছেন; বিচারপতি স্বীয় স্বাস্থ্যের জন্য এই হওঁজাগ্যের মৃত্যু আকাজ্জা করিয়াছেন! এ সময় জগদীশ্বর ব্যতীত আমার আশ্রয় স্থান কোখার । ককণামর বিশ্বপতিকে শ্রন্থের সহিত এই তাবে বলিতেছিলাম যে আমি এই অসহায় নিকপায় অবস্থার আর কাহার আশ্রয় গ্রেছণ করিব । কাহার নিকট বিচারার্ণী হইব । তোমারই শ্রণাপ্র হইলাম।"

বালকের সককণ বাক্য জবণে রাজার জনরে দরার সঞ্চার ছইল। তিনি
অজ্ঞপূর্ণ নরনে ''এ রূপ নিরপরাধ বালকের প্রাণদণ্ড অপেক্ষা আমার সৃত্যু
প্রার্থনীয়।" এই বলিয়া বাৎসলা ভরে তাছার নিরশ্চুখন করিলেন এবং বহুবিধ পারিতোষিক প্রদান পূর্বক তাছাকে বিদায় দিলেন। স্বার রূপায়
সপ্তাছ কাল মধ্যে ভূপতিও রোগা মুক্ত ছইলেন। ১১।

• রাজা জওজনের এক জন অতি সাধু চরিত্র অমাতা ছিলেন। তিনি সাক্ষাতে সকলকে সন্মান করিতেন, পরোক্ষে কাছারও নিন্দা করিতেন নুখ। দৈবাৎ তাঁছার কোন ফ্রটি ছর। রাজা তাছাতে অসম্ভফ্ট ছরেন ও তাঁছাকে কারাক্ষম করেন। কারা-রক্ষিণাণ মন্ত্রীর পূর্বকৃত অনুপ্রাহে ও সম্বা-ছারে নিতান্ত কৃতজ্ঞ ও বাধিত ছিল। স্মৃতরাং তাঁছার প্রতি সর্বাদা সদম্ম দৃষ্টি রাখিত। সাধারণতঃ বন্দীদিগকে যেরপ ক্রেশ দেওরা ছইরা খাকে, তাঁছার প্রতি তাছা কখন ছইত না।

ইতিমধ্যে সে দেশের অপর এক ভূষামী সেই কারাগৃহস্থ মন্ত্রীর নিকটে 
কোপনে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে এই লিখা ছিল "সে দেশের রাজা 
তোমার লাগ্র শিষ্ট জনের মর্মজ্ঞ নহেন। তিনি তোমার অভ্যন্ত অসমাননা করিরাছেন। তোমার প্রশন্ত ছদর আমার পক্ষপাতী হইলে 
আমি তোমার মনস্তুষ্টির জন্য যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিব। আমার অমুচরবর্গ ও প্রজাপঞ্জ ভোমার দর্শনার্থী। পত্রোভরের প্রতীক্ষার রহিলাম।"

মন্ত্রী ইহা পাঠ করিয়া সশঙ্ক ও ব্যস্ত হইলের। ইহার উত্তর বাহা উচিত বোধ করিলেন, পত্র পৃষ্ঠেই সজ্জেপে লিখিয়া পাঠাইলেন। দৈবাৎ সেই পত্র ধরা পড়িয়া রাজার হতে সমর্পিত হয়। তাহা পঠিত হইল। মন্ত্রীর পত্রে এই মাত্র লিখিত ছিল " আর্যা! আপনি অধ্যের গুণ সহক্ষৈ যে উচ্চ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অভিরিক্ত; মহাশ্রের আ্রুম তাহণের বিষয়ে যে অমুমতি হইরাছে, অধীনের তহিষয়ে স্মতি দানের ক্ষমতা নাই। যাঁহার অন্ধে স্পরিবারে চির জীবন প্রতিপালিত হইরা আসিরাছি, ভাঁহার কিঞ্চিৎ ক্রাটি দেখিরাই ক্রডয় হইতে পারি না। জানী লোকেরা বলিরাছেন, যে ফাঁহা হইতে অমুক্ষণ উপকার প্রাপ্ত হইরাছ, যদি জীবনের মধ্যে তিনি একটী অপকার করেন ক্ষমা করিবে।"

রাজা জওজন মন্ত্রীর এই ন্যায়পরতাকে অভিনন্দন করিলেন ও তাঁহাকে প্রস্কার দিলেন এবং "অপরাধ করিয়াছি, তোমাকে বিনা দোষে ক্লেশ দিয়াছি" বলিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষনা চাহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন "এই অবস্থাতে এ দাস প্রভুর কোন ক্রটি দেখিতেছে না। আমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধিই এইরূপ ছিল যে নিস্হীত হই, আপনি চির কালের প্রভু, আপনার হস্তে যে রিপীড়িত হইয়াছি উত্তম হইয়াছে।"

কোন হংখ বিপদ্ প্রাপ্ত হইলে লোকের প্রতি ক্রেদ্ধ হইবে না;
স্থার কল্যাণ উদ্দেশ্যেই উহা প্রেরণ করেন, মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র।
বিদিন্ত হইয়ে থাকে, কিন্তু ধ্যুদ্ধর তদ্বিক্ষেপ্রের
কারণ। ১২।

কোন রাজকুমার অপরিমের পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত ছইরা দানাদি সংক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অক্ষতরে ধন বিতরণ করিতেছিলেন।

উদ কার্চকে এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখ, তাহার সৌর্ভ প্রাপ্ত হইবে না। অগ্নিতে প্রদান কর, স্থগদ্ধে আধাদিত হইবে। মহত্ব লাভের আক্রাজকা থাকিলে দান কর, বীজ বিকীর্ণ না করিলে শ্মা জন্মেনাঃ।

একদা এক জন পারিষদ রাজকুমারকে এইরপ উপদেশ দিতে লাগিলেন "পূর্ব ভূপতিগণ বহু যত্নে ধন রাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, দান বিতরণে কান্ত হউন, শক্র পশ্চাতে, যুদ্ধ সমুখে আছে; প্রয়োজন কালে ধনের আক্রাব হইবে। যদি আপনি ভাণ্ডারের সমুদ্য ধন প্রজাদিগকে বিতরণ করেন, প্রত্যেক প্রজা একটা ভণ্ডুল্ল পরিমাণ প্রাপ্ত হইবে। আপনি কেন প্রতিদিন প্রতি প্রক্রা ছইতে যব পরিমাণে অতিরিক রৌপ্য এছণ ক্রুন-না, রাশীক্ষত ধন সঞ্চিত ছইবে।"

রাজকুমার এই কথা অবশে বিরক্ত হইলেন, উপদেশ তাঁছার মনোনীত ছইল না। তিনি উপদেষ্টাকে ধন্কাইয়া বলিলেন যে " ঈশর জামাকে এই উদ্দেশ্যে ধনের অধিকারী করিয়াছেন যে দানোপভোগা করিব, আমি ধনের প্রহরী নহি যে প্রহরীর কার্য্য করিব।"

ক্রপণ মহা ধনী কাৰুর মৃত্যু হইয়াছে, কেন না জগতে তাহার অপ-যশ রহিরাছে। নওসেরওঁরার মৃত্যু হর নাই, তিনি যশেতে জীবিত রহিয়াছেন। ১৩।

একদা শীত ঋতুতে কোম রাজা কতিপায় বন্ধু সমভিবাহিরে অরণ্যে

ফুণীয়া করিতে গিরাছিলেন। মৃগায়া ছলে রাত্রি উপস্থিত হইল, রাজধানী বস্তু দূর, প্র সময়ে প্রত্যাগমনের সাধা ছিল না। নিকটে এক

ক্ষকের কুটীর দৃষ্ট হইল। রাজা বলিলেন "তথায় রজনী যাপান করা বিভিন্ন শিকা বিশ্বন বয়না বলিলেন "তবাদৃশ মহামানা ভূপতির উচিত

নহে যে দীন ক্লকের আলারে আতিথা স্বীকার করেন। এই স্থানেই
পাটমগুপ সংস্থাপন এবং শীত নিবারণার্থ অগ্নি উদ্দীপন করা হউক।"

কৃষি জীবী ইহা শ্রবণে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া° কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল "আমিন্! দরিদ্র প্রজার গৃহৈ পদার্পণে রাজমর্যাদা অপুমান্তও ধর্বে হয় না, তদ্ধারা উক্ত প্রজাই উক্ত সমানের অধিকারী হয়।" রাজার নিকটে এই বাক্ষ যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। তিনি সেই রাজিকে কৃষকের ভবনে আগমন করিয়া তাহার আতিখা এহণ করিলেন। প্রভাবে রাজধানীতে প্রতিসমন কালে কৃষক এই কথাটী বলিতে বলিতে কৃষকের ভূপতির অনুসমন করিয়াছিল "দরিদ্র প্রজার অভিধি সংকার এহণে রাজ গৌরবের কিছুই লাঘব হয় নাই; বিবেচনা করিলে উন্নিভ হইয়াছে। কিন্তু প্রজার সন্মান আকাশবৎ উক্ত হইয়াছে।" ১৪।

কোন ব্যক্তি রাজা হরমুজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল " জীপনি

প্রাচীন সচিববর্গকে কি অপরাধে কারাকদ্ধ করিয়াছেন। " তিনি বলিলেন " আমি উহাদিয়ের কোন অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু এরপ বুরিন্তে পারিয়াছি যে উহাদের জন্তরে আমার প্রতি অত্যন্ত ভয় আছে ও আমার কথার বিশাস নাই। ভর হইল যে তাহারা আমা হইতে শীর অনিষ্ঠ আলহার বা পাছে আমার প্রাণ সংহারের চেন্টা করে। অত্যন্ত জানীলোকদিগের উপদেশাসুযায়ী কার্য্য করিয়াছি। ভাঁহারা বলিয়াছেন যে যদি তুমি শত শত বীরপুক্ষকেও বলে পরাভব করিতে সমর্থ হও, তথাপি ভোমাকে যে ভর করে, তাহাকে তুমি ভর করিবে। ভয় প্রাপ্ত মার্জার ব্যান্তকে আক্রমণ করিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটন করে। আহত হইবার ভর্য় সর্প অ্থাই যক্তিধারীকে দংশন করে।" ১৫।

পারস্য দেশের কোন রাজা বার্দ্ধক্যে পীড়িত হইয়া জীবনাশা পরিত্যান করিয়াছিলেন,এমন সময়ে এক জন সেনাপতি উপস্থিত হইয়া এইরপে বিজয় সংবাদ প্রদান করিলেন, " আমিন্! আপনার প্রসাদে অমুক হুর্গ অধিকার্দ্র করিয়াছি, শক্ত কুল ক্ষম ও বিপক্ষ রাজের সমুদায় সৈন্য ও প্রজা মহা-রাজের আজ্ঞাধীন হইয়াছে।"

রাজা এতং অবণে নিশাস ভার পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে "এই অসংবাদ আমার জন্য নহে, অতঃপর বাঁহারা রাজজীর অধিকারী, তাঁহাদিগের নিমিন্ত।" পরে বলিলেন "হার! এই রাজ্য লোভের আশারই আমার প্রিয় জীবন শেষ হইল। আমি যে সকল আশা হৃদরে পোষণ করিয়াছিলাম, একণ তাহাতে আমার কি কলোদর হইবে? এমত আশা নাই যে আমার গত জীবন ফিরিয়া আসিবে। হে নেত্রম্বর! মৃত্যু আমাকে আহ্বান করিয়াছে, তোমরা এই ক্ষণ বিদারের উদ্যোগ কর। হে হন্ত পদাদি ইন্দ্রিয়াণণ! সকলে আমাকে বিদার দেও। আমি মৃত্যু রূপ ভরানক শক্রর হন্তে পতিত হইরাছি। বন্ধুগণ! তোমরা এই ক্ষণ বিদার হও। আমার জীবন মেছ অজ্ঞানতাতে গত হইরাছে, আমি কিছুই করি নাই, তোমরা আমার জীবন দেখিয়া সাবধান হও।" ১৬।

কোন পর্বেত শিখরে এক দল দশ্ম বাস করিতেছিল। বশিক্দিণের গায়-পথ তাছাদিণের ছারা কল্প হইরাছিল। প্রাম কাসিগণ সর্বাদা মহা ভীত থাকিত। সেই পর্বেতস্থ কোন নিরাপদ হুর্গ, তাছাদের অবস্থিতি ও আত্মর স্থান ছিল, এ জন্য রাজ সেনাগণও তাছাদের প্রতিকূলাচরণে সমর্থ হুইত না।

সেই দেশের শান্তি রক্ষকাণ কিরপে এই দক্ষাদিণের অত্যাচার নিবারণ করিবেন, এই প্রকারে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মদি এই দক্ষাদল আই ভাবে দীর্ঘকাল ছিতি করে, তাহা হইলে তাহাদিণের সঙ্গে পরাক্রমে সক্ষম হওরা হুচ্চর হইবে। অচির-জাত তক একটা শিশুর বলেই উৎপাটিত হয়, কিন্তু বহু দিন স্থায়ী হইলে তাহাকে প্রবল আকর্ষণে উন্মূলন করা যায় না। প্রথম অবস্থায় জল প্রণালীর মুখ এক খণ্ড মৃত্তিকা দ্বীরা বন্ধ করা যায়। অতএব ইহাদিগকে অবিলক্ষে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করা কর্ষণে

এই রূপ ছির হইলে এক ব্যক্তি আক্রমণ স্থান্য অনুসন্ধানার্থ সেই
দস্য আজিত পর্বতে প্রেরিত হয়। একদা প্র হ্র্কৃত্তগণ আপনাদিনের বাসছান প্ন্য রাখিয়া এক দল বণিকের প্রতি ধাবিত হইরাছিল। এমত সময়ে
কতকগুলি যুদ্ধকুশল স্থানিপ্র সৈনিকপুরুষ প্রেরিত ইইল। তাহারা
দস্যাদিগের আজ্লয় হুর্বের সমিহিত পর্বত গুহার প্রচছম হইরা রহিল।
এদিকে দস্যাণ ভ্রমণ ও লুগ্ঠন করিয়া সদ্ধার সময় স্বগৃহে প্রত্যারত
ইইল এইং অন্ত শন্ত ও লুগ্ঠন করিয়া সদ্ধার সময় স্বগৃহে প্রত্যারত
ইইল এইং অন্ত শন্ত ও লুগ্ঠন করিয়া সদ্ধার সময় স্বগৃহে প্রত্যারত
ইইল এইং অন্ত শন্ত ও লুগ্ঠন সামগ্রী রাখিয়া জ্রান্তি দ্র করিতে লাগিল।
প্রহর্কে রাত্রি গাত হইলে নিজারপ শত্রু প্রথমতঃ তাহাদিগকৈ আক্রমণ
করে, পথ জ্ঞান্তি বশতঃ উহারা অবিলক্ষে গাঢ় নিজ্ঞার অভিতৃত হইয়া
পড়ে। তথন সৈনিক পুরুষণণ গুছাভান্তর হইতে উঠিয়া প্রত্যেক দস্মর হস্ত
দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল এবং পরদিন তদবন্ধার তাহাদের সকলকে লইয়া রাজ
সভার উপস্থিত হইল। রাজ্ঞা সমুদারেরই শিরণেছদনের আজ্ঞা দিলেন।

ঐ দস্যদলের মধ্যে এক জন নৰ যুবক ছিল। তাছার বদনোদ্যানে শক্ষ রূপ তুণের নবোদাম হইয়াছিল। একজন অমাতা তাছাকে দৈখিয়া সিংহাসন প্রান্ত চুমন ও ভূমিতে মন্তক নত করিয়া নিবেদন করিলেন, "রাজন্! এই বালক এ পর্যান্ত জীবনোদ্যানের ফলভোগা করে নাই, ধৌবনের আম্বাদ প্রাপ্ত হর নাই। মহারাজের সদয় প্রকৃতি অরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি বে এই দস্য পুল্লের প্রাণ দানে এ দাসকে ক্লতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ করুন।

রাজা ইছা জাবণে বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন "মন্ত্রিন্! যাহার সভাবের ভূমি মন্দ সোধুতা প্রাপ্ত হয় না। অবলয়ন ব্যতিরেকে মাকাশে প্রস্তর স্থাপনের যত্ন ও নীচ প্রকৃতিকে উন্নত করিবার যত্ন উভয়ই নিক্ষল হয়। এই ভ্রাত্মাদিগকে সবংশে নিধন করাই শ্রেয়ঃ, অগ্নিকণা উপোক্ষা করিয়া জ্ব্যি নির্বাণ করা, সর্প শিশু পরিত্যাগ করিয়া সূপ্যিবিনাশ করা বৃদ্ধিমানের কার্য্য নহে। মেঘ অদৃত বারি বর্ষণ করিলেও বাতি রক্ষের ফল কথন খাইতে পাইবে না। অধ্যের প্রতি যত্ন করা র্থা," নল তুণ হইতে কদাপি শর্করা জম্ম না।"

অমাত্য ইহা শুনিয়া রাজার বিবেচনাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "প্রজানাথ! আপনি যাহা আজা করিলেন তাহা যথার্থ ও সদ্ যুক্তি-পূর্ণ। কিন্তু যদি এই যুবা অসৎ সংসর্গে থাকিয়া শিক্ষা পাইত, তাহা হইলে সে তাহাদের এক জন হইত। ভরসা করি সাধু চরিত্র বিদান্লোকদিগের সহসাসে তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে, সাধু ও বিদান্ হইবে। এ এখনও শিশু। ধুর্ব্ ভ্রন্লের অবাধ্য স্বভাব ইহাকে এ পর্যান্ত অধিকার করিতে পারে নাই।"

অতঃপর কতিপর পারিষদ ও মন্ত্রিবরের এই উক্তির সঙ্গে যোগ দান করিলেন। তখন নরপতি অনেকের অনুরোধে দম্মযুবার প্রাণ দানে সমত হইরা বলিলেন " আমি ইহাকে মুক্তি দিলাম, কিন্তু কার্যাদীর ঔচিত্য স্থীকার করিলাম না। মহাবীর রোন্তমকে তাহার পিতা জাল কি বলিয়া-ছিল, জান ? বলিয়াছিল যে শত্তকে ক্ষুত্র ও নিরুপার বিবেচনা করিবে না। বার বার দেখা গিয়াছে যে ক্ষুত্র জল প্রাণালীর জল পরে রিদ্ধি পাইয়া উষ্টু ও উষ্টারোহীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।"

অতঃপর মন্ত্রী দত্মপুত্রকে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

তাহার শিক্ষার জন্য অধ্যাপক সকল নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা তাহাকে সামাজিক ও রাজনীতি এবং জন্য জন্য ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিল। এক দিন মন্ত্রী রাজ সভাতে বলিতে লাগিলেন "যে দক্ষ্যপুত্র সচ্চরিত্র ভ্রহাছে, তাহার চিরকালের মুর্যভার অভাব চলিয়া গিয়াছে" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ হাস্য পূর্বক বলিলেন " ব্যান্ত শাবক কিছু দিন মনুষ্য সহবাসে থাকিয়া মনুষ্য অভাব প্রাপ্ত হটলেও পরিলোধে ব্যান্ত অভাব ধারণ করিয়া থাকে।"

এইরপে ছই বৎসর গত ছইলে কতকগুলি প্রতিবেশী ছুশ্চরিত্র লোক দেই
দক্ষপুন্তের সঙ্গে আসিরা যোগ দিল ও বন্ধুতা স্থরে বন্ধ ছইল। প্রযোগ
মতে সেই দস্য যুবা মন্ত্রী এবং মন্ত্রীর পুল্রকলত্রদিগকে ছড়া। করিয়া তাঁহার
সমুদায় ধন সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিল, ও সেই পর্বতে পৈতৃক ভূমিতে
যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাজা ইহা শুবণ করিয়া খেদ করিলেন ও
রালিলেন " অপরুষ্ট লোহে কেমন করিয়া লোকে উৎরুষ্ট করবাল প্রস্তুত্ত
করিবে? র্থি জলের উর্ব্বরতা গুণের ব্যত্যয় কখন হয় না বটে কিন্তু লোগ
ভূমিতে তৃণ এবং উদ্যানেতে লালা পুষ্প জন্মে। লোগা ভূমিতে তরু কখন
ফুলবান হয় না, তাহাতে পরিশ্রেমের বীজ নম্ট করিও না।" ১৭।

আমি রাজা আগল্মদের ভবন-দারে এক সেনাপতি পুলকে দর্শন
করি। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়া উঠা যায়
না। বাল্যকাল হইতেই তাহার ললাটে মহত্ত্বের লক্ষণ—সেভিাগ্যের
নক্ষত্র প্রকাশিত ছিল। আন্তরিক ও বাহ্য সৌন্দর্যা ছিল বলিয়া সে
নরপতির রূপা দৃষ্টি লাভ করে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে " প্রশ্বর্যা ধনেতে
নয়, মনেতে, মহত্ত্ব বয়সে নয়, জ্ঞানে।"

সহকারী রাজকর্মচারীগণ উক্ত সেনাপতি পুল্লের পদোমতিতে সর্মানিত হয়, তাহাকে কোন অপবাদ দেয় ও তাহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে; কিন্ত ক্রতকার্য্য হইতে পারে না। পারম বন্ধু ঈশ্বর সহায় থাকিলে শক্র কি করিতে পারে ? এক দিন রাজা তাহাকে জিজাসা করিলেন "তোমার সন্বন্ধে ইহাদিগের শক্রতা কেন?" সেনাপতি-

নন্দন নিবেদন করিল " মহারাজের রাজজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমুদার লোককে প্রন্ধ রাখিয়াছি, কিন্তু পরজীকাতর লোকেরা আমাকে ভাগ্যচ্যুত না দেখিলে প্রন্ধ হইতে চার না। আমি ইহাদিগকৈ প্রতিকল প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাছাকে ক্লেশ দান করিতে চাহি না। স্বর্যাবান্ লোকেরা পরসম্পদ্ দেখিয়া আপনা হইতেই কন্ত পার, উহাদিগকে আর কি শান্তি দান করা বার। স্ব্যালো! মৃত্যু ব্যক্তীত তোমার এই বন্ত্রণা দূর হইবে না।"

হতভাগা নীচ লোকদিগের একান্ত অভিলাষ বে ভাগ্যবান্গণ সম্পদ্ চ্যুত হয়। পেচকের চক্ষে স্থালোক অসহা, ভাহাতে স্থ্যের অপ-রাধ কি? ১৮।

করেক জন পর্যাটক ঋষি জামার সহবাসে ছিলেন। বাহো তাঁহাদের সাধৃতা প্রকাশিত ছিল। তাঁহাদের প্রতি এক জন রাজপুরুষের
মনে আছার উদর হয়, তিনি তাঁহাদিগের উপজীবিকার জন্য রন্তি নির্দারিত
করিয়া দেন। কিয়দ্দিন অন্তর সেই বন্ধুদিগের এক জন এমত এক
অসাধু কার্যা করেন, যে তাহাতে সকলের প্রতিই রাজপুরুষের আছার
লাঘব হয়। তুদবধি তাঁহারা তাঁহা হইতে রন্তি লাভে বঞ্চিত হয়েন।
আমি সেই রন্তি পুনঃ সংস্থাপন করিতে উদ্যোগী হই, সেই রাজপুরুষের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাই। ছারবান্ সভায় প্রবেশ করিতে দেয় না,
অপমান করে।

রাজা, মন্ত্রী ও ধনীদিগের দারে সহায়াবদম্বন ব্যতীত গমন করিও না, যেছেতু দরিক্ত দেখিলেই দারের কুকুর দংশন করিতে আসে ও দার-বান্ গদদেশ আক্রমণ করে।

আমি দারবান্ কর্তুক অপমানিত হইরা বিনমু ভাবে রহিলাম। ইতিমধ্যে রাজপুক্ষের সভাসদ্যাণ অবস্থা জানিতে পাইলেন। তাঁহারা অভার্থনা করিয়া আমাকে সভার দুইরা আসিলেন, বসিবার জন্য উচ্চ লোসন স্থাপিত করিলেন। কিন্তু আমি বিনীত ভাবে নীচে বসি-লাম এবং বলিলাম " আমি এক জন দরিক্ত ভৃত্য, অনুমতি ককন্ ভৃত্য- দিগের শ্রেণাতে উপবেশন করি।" রাজপুরুব বলিলেন "ও কি কথা। যদি আমার চক্ষুঃ ও মন্তকের উপর স্থাপনি আসন গ্রেহণ করেন, আমি আহলাদিত হইষ।"

অতঃপর নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া নানা বিষয়ের কথা আরম্ভ করিলাম, ক্রমে বন্ধুদিশের ত্রবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলাম "আপনি পুরাতন দাতা ও প্রাভু বটেন, দাসদিগের কি অপরাধ যে তাহাদিগের প্রতি রূপা বিহীন হইয়াছেন। দেখুন ঈশ্বরের কেমন মহত্ব, তিনি দাস রন্দের অপরাধ দেখিয়াও জীবিকা স্থায়ী রাখেন।"

এই কথা শুনিরা রাজপুরুষ প্রান্ন হইলেন ও পূর্ব্বানুরপ রতি পুন নির্দ্ধানির করিলেন। যে কয়েক দিনের রতি বন্ধ ছিল তাহাও প্রদান করিলেন। আমি ভূমি চুখন করিয়া রতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম, বন্ধার অপৌরুষ বানহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হইলাম। পরে বলিলাম, "মাদৃশ ব্যক্তির সমুদ্ধে আপনার নায় লোকের ধৈয়া ধারণ করিতে হইবে, ফলবান্ রক্ষেই নোকে চিল নিক্ষেপ করিয়া থাকে।" ১৯।

এক জন লোকপাড়ক রাজকর্মচারী কোন দরিন্দ্রকে প্রস্তর মারিয়াছিল। সেই দরিদ্রের সাধা ছিল না যে তাছার প্রতিফল প্রদান করে।
তথন সেই প্রস্তর খণ্ড দে আপ্নার নিকট রাখিয়া দিল। কিছু দিন
অন্তর রাজা সেই অত্যাচারী রাজাত্মচরের ব্যবহারে অসম্ভফ্ট হইয়া
ভাহাকে কূপ মধ্যে বন্দী করেন। সেই সময় দরিদ্রে সেখানে আসিয়া
উক্ত প্রস্তর দ্বারা তাহার মস্তকে সাঘাত করে। আহত বন্দী জিজ্ঞাসা
করিল "তুমি কেহে, কেন আমাকে এই প্রস্তর মারিলে?" দরিদ্র বলিল
"আমি সেই ব্যক্তি এবং ইহা সেই প্রস্তর যাহা তুমি অমুক দিবসে আমার
মস্তকে মারিয়াছিলে।" বন্দী জিজ্ঞাসা করিল "এত দিন তুমি কোথায়
ছিলে?" দরিদ্র বলিল "এত দিন তুমি পদস্থ ছিলে বলিয়া ভয় করিছে
ছিলাম। অদ্য তোমাকে বন্দী দশীয় কূপের মধ্যে পাইলাম, তোমাকে
প্রহার করার ইহাই উপযুক্ত সময় গাণ্য করিলাম।

ছুর্বৃত্ত লোককে ভাগ্যবান্ দেখিলে বুদ্ধিনান্ ভাছার নিকটে মন্তক নত করেন। ভোমার বল না থাকিলে অসতের সঙ্গে তুমি বিবাদে প্রবৃত্ত ছইও না। যে ছীনবল লোক লোহ-কঠিন বাহুকে আক্রমণ করিতে যার, সে আপনার ক্ষীণ বাহুকেই ভয় করে। হে প্রপীড়িত ছুর্বল। অপেকা কর, বিধাতা যখন ভোমার প্রবল শক্রর হন্ত বদ্ধ করিবেন, তখন ভাছাকে শিক্ষা দান করিও। ২০।

রাজা ওমরোলিসের এক দাস পলায়ন করিয়াছিল। লোক পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া তাছাকে ধরিয়া লইয়া আইদে। পূর্ব্বশক্তা বশতঃ মন্ত্রী এই যুক্তিতে তাহাঁর শিরশ্ছেদনের পরামর্শ দেন যে তাহা করিলে ভয়ে অন্য কোন ভূত্য এ প্রকার কার্য্য করিবে না। তখন দাস সিংহাসন প্রণুম্ভে মস্তক অবনত করিয়া নিবেদন করিল "রাজন্! আমার সম্বন্ধে আপনি যাহা মনোনীত করিবেন তাহাই হটবে। আপনার আজ্ঞার উপরে 🕰 দাসের কথা বলিবার কি আছে ? কিন্তু এই একটী কারণে আমার বলিতে ' হইতেছে, আমি মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত, ইচ্ছা করি না যে আমার হত্যা অপরাধে আপনি পরলোকে শান্তিপ্রাপ্ত হয়েন। অগ্রে আমি এই মন্ত্রীকে বধ করি, পরে আমাকে এই হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা ক্রুন, তখন আমার হত্যা অকারণ হইবে না"। ইহা এবণে নরপাল ছাসা করিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল এইক্ষণ কি পরামর্শ ?" :মন্ত্রী বলিলেন '' প্রভো ৷ পরামর্শ এই দেখিতেছি যে ঈশ্বর উদ্দেশ্যে ইছাকে मुक्क करून । তारशहरेल आमि मितारीम हरे। जर्राश आमातरे वर्षे।" পণ্ডিত লোকেরা এ কণাটী যথার্থ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঢিল ছুড়িয়া মারে তাছার সঙ্গে তুমি বিবাদ করিয়া থাকিলে মূর্খতাবলতঃ নিজের মস্তক ভগ্ন করিয়াছ, যদি শক্তর উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাক, ধৈর্য ধারণ কর তুমিও ভাহার লক্ষ্য হইয়াছ। " ২১ 1

শ্রেক রাজা এক নিরপরাধের শিরশেছদন করিতে আদেশ করিয়া-ছিলেন। তাহাতে সে বলিল "মহারাজ! আমার প্রতি তোমার যে ক্রোধ তাহা আপনার হুঃখের কারণ জানিও। আমার তপরে এই লান্তি এক মুহুর্ত্তের জন্য হইল, কিন্তু ইহার পাপ চিরকালের জন্য তোমার উপরে রহিল। রাজার রাজত্ব কাল দেখিতে দেখিতে বায়ুর ন্যায় চলিয়া যাইতেছে, হর্য বিষাদ তিক্ত মধুর সমুদায় চলিয়া যাইতেছে, তুমি মনে করিতেছ আমার উপর অত্যাচার করিলে তাহা নয়, অত্যাচার তোমার উপরে রহিল, আমা হইতে চলিয়া গোল।" ২২।

এক ব্যক্তি ভূপাল নগুদেরওঁ য়ার নিকটে উপনীত হইয়া বলিয়াছিল "নরপাল! তোমাকে এক শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি, ঈশ্বর তোমার অমুক শক্তকে ইহলোক হইতে বহিদ্ধৃত করিয়াছেন।" নগুদেরওঁ য়া ঝুলিলেন "তুমি কি শুনিয়াছ, আমি ইহলোকে থাকিব? শক্তর মৃত্যু হইয়াছে উহা আমার আফ্লাদের কারণ নয়, আমি অমর নহি। শ্রাণানে: শবি লইয়া যাইতে মনে করিও, পরিণামে আমারও এই দশা।" ২০।

মিশর দেশের রাজা হারোনেল্রসিদ খদেবনামক এক নীচ নির্কোধ কাফ্রি দাসকে আপন রাজত অর্পণ করিয়াছিলেন। খদেবের বৃদ্ধি বিবেচনা কত দূর ছিল তাহা এই একটা ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। একদা কয়েক জন ক্ষক তাহার নিকটে আসিয়া হুংখ জানাইয়াছিল যে "আমরা নীল নদের তীরে কার্পাদের চাস করিয়াছিলাম, অসময়ে জল হইয়া তৎসমুদার নট করিয়াছে।" তাহা শুনিয়া ধীরাজ খসেব বিলিলেন, "কার্পাস বপন করিয়াছিলে কেন,নট হইবেইত, মেষরোম রোপণ করিলে জলে কখন ক্ষতি করিতে পারিত না।" এই কথা প্রবণ করিয়া এক জন ক্রতী পুরুষ বিলিলেন, যদি জ্ঞান বুদ্ধি সম্পদের কারণ হইত, তাহা হইলে জ্ঞানী লোকেরা নির্বোধ লোক অপেক্ষা নির্দ্ধন হইতেন না। অজ্ঞ জনেরা এরপ সম্পদ্ লাভ করে যে তাহা দেখিয়া জ্ঞানী বিশ্বিত হয়েন। ভাগ্য প্রশ্বর্য বিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না, ইশ্বর্য ক্রমা

জন্য লালারিত, এক জন নির্কোধ অরণ্যে স্থাপিত ফুকারিত ধন লাভ করিয়া হঠাৎ ধনী হইয়া যায়।" ২৪।

মহারাজ সেকেন্দরকে কেহ জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন যে " তুমি এই
মহা সামাজ্য কি প্রকারে হস্তগত করিলে? পূর্বতন অনেক ভূপতি
রাজ্যৈর্যা সেনা তোমা অপেক্ষা অধিক রাখিতেন, কখন তাঁহারা এরপ
বিজয় লাভ করিতে পারেন নাই।" সেকেন্দর বলিলেন " ঈশ্বরামুকূল্যে
এই সাজাজ্য প্রাপ্ত হইরাছি। আমি যে দেশ অধিকার করিরাছি,
অত্যাচার করিরা তথাকার প্রজাদিগাকে ক্লেশ দান করি নাই, সেই
দেশের পূর্বাধিপতির সদমুষ্ঠানের ক্ষতি করি নাই, তাঁহাদের খাতির
বিলোপানা করিরা বরং র্দ্ধি করিয়াছি।"

যে ব্যক্তি মহাজনদিগের খ্যাতি লোপ করে, জ্ঞানী লোকেরা তাহাকে বুদ্দিনান্ বলেন না। সম্পান্, সিংহাসন, নিষেধ আজ্ঞা, বল বিজ্জম এ সকল যখন অস্থানী, তখন অকিঞ্ছিৎকর। পূর্ব্ব প্রুষদিগোর যশের হানি করিও না, তাহা হইলে ভোমার কীণ্ডি চিরস্থানিনী হইবে। ২৫।

কোন রাজা আমোদ উলাদে রজনী বাপন করিলা প্রমত্ত ভাবে বলিয়াছিলেন "পৃথিবীতে আমার কেবলই অখ, ইফানিফ কিছুর জন্য আমার চিন্তা নাই, কোন কালণে আমার ক্লেশ নাই।" এক সন্নামী নিকটে শরান ছিলেন। ইহা প্রবণ করিলা তিনি বলিয়া উঠিলেন্ "মহারাজ। তোমার তুলা সম্পদ্শালী ও আমার নায় নির্দ্ধন জগতে কেউ নাই, দ্বির করিরাছি ভোমারও হুংখ চিন্তা নাই, আমারও নাই।"

সন্ধানীর এই বাকো রাজা নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সহত্র মুদ্রা গবাক্ষ দার দিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "উদাসীন! অঞ্চল প্রসারণ কর।" সন্নাসী উত্তর করিলেন "অঞ্চল কোথায় পাইব ? বস্ত্র নাই।" তাহার এই চ্রবন্ধা দশনে রাজা দরাদ্র হইয়া উক্ত মুদ্রান্ধ প্রক উৎক্ষই পরিজ্জদ প্রদান করিলেন। সন্নাসী অপপ দিনের মধ্যে রাজ্ঞাদত সমুদ্র ধন নিঃশেষ করিয়া পুনর্কার উপস্থিত হইলেন। েপ্রমানুরাগার হৃদরে যেমন ধৈর্যা ছিতি করে না, মৎস্য-বাঞ্ডরাতে যেমন জল বন্ধ হয় না, তজপ বিষয়ানুরাগাশুনা লোকদিগের হত্তে সম্পত্তি কখন ছিরতর থাকে না।

রাজা যখন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন দেই সন্নাদী আদিয়া আপনার অবস্থা জানাইল ও ধন প্রার্থনা করিল। তাহাতে নরপতি কুপিত ও বিরক্ত হইলেন।

রাজ চরিত্রদর্শী অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন যেরাজ ক্ষমতা ও প্রতাপকে ভয় করিবে, নরপাল অনেক সময় রাজকার্য্য পর্যালোচনায় অভিনিবিষ্ট থাকেন, সেই সময়ে লোকে গোলযোগ করিলে তিনি স্থান্থর চিত্ত থাকিতে পারেন না। যে ব্যক্তি রাজার অবকাশ প্রতীক্ষা করে না, রাজার দান ভোগ করা তাহার সম্বন্ধে অবৈধ। যে সময় তোমার কথা বলিবার অধিকার নীই, তখন রখা বাক্য ব্যয় করিয়া আপনার মানের হানি করিও না।

তথন নরপতি বলিলেন এই " নির্লজ্ঞ অমিতব্যরী সন্ন্যাসীকে দূর করিয়া দেও, সে স্বপ্প দিনের মধ্যে এতাধিক ধন বিনষ্ট করিল, ইহা কি স্বামিহীন সম্পত্তি যে ঔদরিক ভিক্ষুকদিগের আহারে আসিবে ? নির্ব্বোধ লোকেরা অর্থ পাইলে মাধ্যাহ্নিক স্থ্য রশিতেই দীপমালা গ্রন্থলিত করে। হয়তো শীষ্টই রজনীতে অর্থাভাবে ভাহার দীপাধারে তৈলের অভাব হয়।"

তথন কোন এক মন্ত্রী নিবেদন করিলেন "নরনাথ। পরামর্শ এই যে এবধিধ ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ দৈনিক রুত্তি নির্মণ কয়িয়া দিন, তাখা হইলে ক্রমশঃ বায় করিবে। দূর করিয়া দেওয়া ও ভর্ৎসনা করা কখন উচিত নহৈ। এক বার এক জনকে দয়া দাক্ষিণ্যে রুতার্থ করা পরে তাহাকে নেরাশো হুঃখিত করা কি উচিত? কাহার আশার দার উদ্যাটন করিয়া পূন্ববার ৰুদ্ধ করিবেন না। কখন কেহ দেখে নাই যে ভ্রমণ কারী পিপাস্থাণ লবণাসুর নিকটে গমন করে, ভৃষণত্ত পশুপক্ষী মনুষ্যাদি জীব স্থমিষ্ট জলাশ্যের তটেই উপস্থিত হয়।" ২৬।

### দ্বিতীয় অধ্যায় ৷

#### যুবকচরিত্র।

অধ্যাপক দেখ আত্মল আবুওল্ফরাছ আমাকে কুপ্রার্ভির উত্তেজক দলীত অবণে নিষেধ ও নিৰ্জ্জন বাসে ইন্সিত করিতেন। আমি নব যৌব-নের উত্তেজনায় ও ইন্দ্রিয় সুথ লালসায় গুরুজনের অনভিমতে কখন কখন পদ সঞ্চালন করিতাম, সঙ্গীতের সভার যাইয়া সঙ্গীতের আমোদ সম্ভোগ করিতামণ একদা রজনীতে এক স্থানে সন্ধীত প্রবণ করিতে যাই, দেখানে এক অদ্ভুত গাথক উপস্থিত ছিল। তাহার গানের বিকট সুরে শরীরের শিরা সকল যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। তাহার সান্ধীত সন্ধীত নয়, যেন পিতৃ বিয়োগের ক্রন্দন। শ্রোতৃবর্গ কখন কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে লাগিলেন, কখন ওচে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া অবাক্ ছইয়া রছিলেন। যখন গায়ক গানের রাগিণী ধরিলেন, তখন আমি গৃহ স্বামীকে ঈশরের দোহাই দিয়া বলিলাম যে হয় কিছু কার্পাস আমার কর্ণ কুহরে প্রদান কর, নুয় দ্বার খুলিয়া দেও, আমি চলিয়া যাই। কিন্তু বন্ধুদিগের একান্ত অনুরোধে বাধ্য ছইয়া আঁমাকে থাকিতে ছইল। মহাক্লেশে রাত্রি বাপন করিলাম। প্রাতঃকালে একটী মুদ্রা ও স্বীয় নন্তকের উষ্ণীয় প্রদান করিয়া গায়ককে আলিক্ন দিলাম। সেই গায়নের প্রতি আমার এই রূপ বাবছার, বন্ধুগণ্ অনুচিত্ত বোধ করিলেন, আমাকে নির্কোধ ভাবিয়া ভাঁহারা মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। এক জন বন্ধু আর ছির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভর্পনা করিয়া বলিলেন ''এই কার্যাটী তুমি বুদ্ধিমানের ন্যায় কর নাই। এমন উৎক্ষট পরিজ্জ্বদ এমত গার্থককে দান করিলে যে জন জীবনে একটা পয়দা উপাৰ্জন করিতে পারে নাই। এ ব্যক্তিকে কেছ এক ছানে ছুইবার দেখিতে পায় না, এ গায়ক এ ভবন ছইতে দূর হউক। " যথাৰ্থট্ট যথন তাহার কণ্ঠ হইতে সেই ভয়ানক কৰ্কশ স্থর নিৰ্গত হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিয়া উঠিল, পারাবত সকল ভরে গৃহ চূড়া হইতে উড়িয়া

্রোল। সে বিকটি টীৎকারে নিজের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিল, ও আমার মন্তক হুইতে মস্তিক্ষ বাছির করিয়া নিল।

আমি বলিলাম " সংখ! তোমার উচিত যে আমাকে ভর্পনা না কর।
এ বাজির অলৌকিক ক্ষমতা আমার প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, এজন্য আমি
ইহাকে এই পুরক্ষার দিতে বাধ্য হইয়াছি।" বন্ধু বলিলেন "ইহার মর্ম্ম
জ্ঞাপন কর।" আমি বলিলাম " অধ্যাপক সেখ আজ্বন আবুওল্ ফরাহ
সন্ধীত অবণে আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন ও এ বিষয়ে
অনেক উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমার কর্ণে গ্রাহ্য হয় নাই। অদ্য
এই স্থানে আমার ভাগ্য অনুকূল হইয়াছে, এই গাথক দারা আমি
শপথ করিতে বাধ্য হইলাম। অবশিষ্ট জীবন আর সন্ধীত সভার
পার্মে যাইব না, সন্ধীত প্রিয় লোকদিগের সঙ্গে সন্ধীতে মত হইব না। ১ 1

• হই যুবা বন্ধু এক তরন্ধাকুল নদীতে নিপতিত ছইয়াছিল। নাবিক উদ্ধার করিবার জন্য এক জনের হস্ত ধারণের উপক্রেম করিলেনে বলিল "আমাকে ছাড়িয়া অত্যে আমার প্রিয়বন্ধুকে রক্ষা কর" ইছা বলিতে বলিতে সে প্রাণত্যাগা করিল।

যে ব্যক্তি বিপদের সময়ে বন্ধুকে বিস্মৃত হয়, সেই মিখ্যাবাদীর নিকটে প্রেমের কাহিনী অবণ করিওনা। ২।

কেছু এক মরনা পক্ষীকে এক কাকের সঙ্গে পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। মরনা কুংসিত কাকের সহবাদে সর্বাদা বিরক্ত থাকিত ও কাককে এরপ বলিত " তুই কি কদাকার, য়ণিত, কুংসিত দৃশ্য, কুচরিত্র! তোর সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পশ্চিমের ন্যায় প্রভেদ। প্রাতঃকালে উঠিয়া যে ব্যক্তি তোর মুখ দর্শন করে, তাহার সম্বন্ধে প্রথের প্রভাত যেন হুংখের সন্ধ্যা। তোর ন্যায় যে হতভাগ্য, তার সঙ্গেই তোর থাকা শোভা পার। কিন্তু তোর ন্যায় জীব পৃথিবীতে আছেই বা কে?"

আশ্চর্য যে কাকও মরনার সহবাসে মনে কফ পাইয়াছিল ও মহ! বিষয় ছিল, ছি ছি ৰলিতেছিল, আর্ত্রনাদ করিভেছিল, আক্ষেপ করিয়া ছই পা চাপড়াইতেছিল এবং বলিতেছিল "হায় কি ছুর্ভাগ্য, কি প্রতিকুল সময়! এটাকি আমার সহবাসে পাকিবার উপযুক্ত? হায়! উদ্যানের প্রাচীরে কাকের সঙ্গে কি মরনা হুত্য করিয়া বেড়াইবে? ছুক্তরিত্তের সহবাসই সাধুর কারাগার! আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, বিধাতা তাহার দণ্ড স্বরূপ এরপ নির্কোধ আত্মমতাতুরাগা নীচ কুলোদ্ভব অনর্থভাবী জীবের সহবাস শৃঞ্জলে আমাকে বন্ধ করিয়াছেন। ময়নার ছবি যে প্রাচীরে জঙ্কিত থাকে, সেই প্রাচীরের পার্বে কেছু আদিতে চায় না। রে ময়না! তুই স্বর্গে গোলে, অন্য জীব স্বর্গ ছাড়িয়া নরকে যাইতে ইচ্ছা করে।"

এই দৃষ্টান্তটী, দ্বারা ছদয়লম হইবে যে বিজ্ঞ যেমন অবিজ্ঞের সহবাস ভালবাসেন না, অবিজ্ঞেও তজপ বিজ্ঞকে ভালবাসে না। এক রন্ধসাধু পুক্র কতকণ্ডলি ফুশ্চরিত্র যুবকের সহবাসে পড়িরাছিলেন। সেই যুবক দলের এক জন ভাঁহাকে বলিরাছিল "আমাদের সহবাসে তোমার মনে ক্লেশ হইয়া থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করিও না। মনে করিও ভূমিও আমাদের বিরক্তির কারণ। দেখ, আমোদ আহলাদে আমাদের সকলের মুখ্মগুল কুসুমের ন্যায় প্রকুল, তুমি শুক্ষ দাকর ন্যায় আমাদিগের নিকটে বিসিয়া রহিয়াছ। তুমি হৃঃখকর শীত ঋতুর ন্যায় ও শীত কালীয় বরকের ন্যায় আমাদের অপ্রীতিকর।" ৩।

এক দিবস যোবন গাৰ্কে বহু দূরের পথ জ্বতপদে চলিয়া রজনীতে কোন পর্বাত্তমূলে ক্লান্ত হইয়া শরান ছিলাম। ইতিমধ্যে এক জরা-হুর্বল বণিক্ আসিয়া বলিলেন "ওছে শুয়ে কেন? ইহা শরনের ছান নয়।" আমি বলিলাম "কি প্রকারে চলিব, চলিবার ক্ষমতা নাই।" রদ্ধ বলিলেন "দৌভিয়া ক্লান্ত হওয়া অপেকাধীরে গমন করা জ্বেয়ঃ।"

হে গামৰোৎসাহিন্ যুবক! দুরের পথ দেড়িয়া চলিও না, আমার উপদেশ গ্রহণ কর ও ধীরগামী হও। সবল অশ্ব কিয়দ্দুর মাত্র বেগে চলিতে পারে কিন্তু ধীরগতি উক্টু দিবা রজনী অবিজ্ঞান্ত চলিয়া থাকে। ৪। একদা আমি যেবিন সংগভ অহলারে মত হইয়া রক্ষা জঁদনীকে কঠিন কথা বলিয়াছিলান। মাডা বিষণ অন্তরে এক পার্শ্বে বিদিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "পুত্র! আমার প্রতি তুমি কঠোর ব্যবহার করিতেছ, বাল্য কাল কি ভুলিয়া গিয়াছ? যদি সেই শৈশব কাল, (যখন আমার ক্রোড়ে উপায়হীন ছিলে) স্মরণ করিতে, অন্ত আমার প্রতি এরপ অভ্যাচার করিতে পারিতে না। আমি রক্ষা অবলা, তুমি এইক্ষণ ব্যাছের ন্যার বিক্রমশালী যুবক।" ৫।

এক জন ধার্মিক পুরুষ কোন বলবান্ মুবাকে কোপান্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ইহার এই কি অবস্থা হইল-?" কেহ বলিল "ইহাকে অমুকে গাল দিয়াছে, তাহাতেই এ রাগিয়াছে।" তিনি বলিলেন "এই মুবা বহু মন প্রস্তারের ভার বহুন করিতে সক্ষম, আশ্চর্যা যুে কথার ভার সহা করিতে পারে না।"

যে ব্যক্তি ক্রোধাদি নিক্লফ রভির অধীন, সে ধেন বল বিক্রেনের গর্ব্ধ না করে, তাছার পুৰুষত্ব কিছুই নাই। তুমি বিনয় ব্যবহারে অন্যের মুখু মণ্ডল প্রসন্ন রাখ, কাছার মুখে মুফ্টাযাত করা বীরত নহে। মনুব্যের প্রকৃতি মৃত্তিকা, বৈ ব্যক্তি মৃত্তিকার ন্যার বিন্দু না হয়, তাছাতে মনুব্যহ নাই। ৬।

## তৃতীয় অধ্যায়।

#### ় বৃদ্ধ চরিত্র।

একদা আমি দেমক নগারের সাধারণ ভজনালরে কয়েক জন পভিতের সক্ষে শাস্ত্র বিচারে প্রায়ন্ত ছিলাম। তথন তথায় এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল " পারসা ভাষা জানেন এরপ কেছ কি এখানে স্নাছেন ?" সকলে আমার প্রতি ইন্মিড করিলেন। আমি জিজ্ঞানা করিলাম " র্ভান্ত कि ।" त्म विमन, " मिड़मेड वरमत वत्रक्षममानी अक त्रामत पृठ्य कान উপদ্বিত। সে পারসা ভাষায় কিছু বলিতেছে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি অনুগ্রহ করিয়া কন্ত স্বীকার করেন, উপকরি হয়, হয় তো সে অন্তিম কথা কিছু বলিতেছে।" আমি তৎকণাৎ সেই मूमुद्द् इतकार निकटि छेशिष्टिक दरेनाम, त्म धारे कथा विनिटिल्ह, स्थानाम " किছू कान नामना शूर्व कविता य यथ मत्साग कवित, जारा रहेन मा। হার! নিশ্বাদের পথ বন্ধ হইয়া আসিল। হায়! জীবনের পুথ সেবা বস্তু অশ্প দিন ভোগ করিলাম, বিধাতা আর আমান্তক ভোগ করিতে দিলেন না। " আমি আরবি ভাষাতে এই বাকোর অর্থ সকলকে বুঝাইর। বলিলাম, সকল লোক ভাষার স্থলীর্য জীবন ভাবিরা ও যোর সংসারাসজ্জি দেখিয়া আক্ষরান্তিত হইলেন। আমি ব্লক্কে জিজাসা করিলাম " এই অবস্থায় তুমি কেমন আছু ?" বলিল কি বলিব, দেখ নাই কি প্রাণ যাই-বার সময় বে কি কফ হয় ? বজ্ঞগায় দত্ত পথক্তি বদন হইতে বিনিগতি হইয়া থাকে ৷ অনুভব করিয়া দেব, মধন প্রিয়তম আত্মা দেহ হইতে প্রস্থান করে, সেই মুদুর্ত্ত কি ক্লেশের অবস্থা।"

আমি বলিলাম " মৃত্যু চিন্তা অন্তর হইতে দ্র কর। এ বিষরের কম্পনা মনেতে ছান দিও না। ইত্নান দেশীর শরীর তত্ত্বিদ্ পভিতেরা বলিয়াছেন বে " অহু অক্তডিছ ব্যক্তিরও শীঘু মৃত্যু হইতে পারে, রোগ সাজ্যাতিক হইলেও তাহা হইতে মসুবা রক্ষা পাইতে পারে। যদি তুমি অমুমতি কর, ভোষার চিকিৎসার জন্য এক জন চিকিৎসক আহ্বান করিতে পারি। " এই কথা অবণে রল্প প্রকৃত্ব বদলে চকু উন্ধীনন করিল।

কর্ত্তা থাকিবেন না, অট্টালিকা খূনা ছইতেছে, তথাপি কর্ত্তা অটা-লিকাকে সজ্জিত করিবার জনা বাস্ত। রহ্ম মৃত্যু যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ করি-ভেছেন, তাঁছার রহ্মা প্রণায়নী শিরঃ পীড়া বলিয়া মন্তকে চন্দন রস্ন ঢালিতেছেন, সংসারে এরপ কত আক্ষর্য ব্যাপার হইতেছে। ১ !:

এক জন রজের এক বুবতী স্ত্রী ছিল। তিনি পুষ্পাদালার বাস ভবনকে-স্বশোভিত করিয়া প্রণয়িনীর সঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার: कना नर्कना मिके मिके कथा बिनएजन। अक निम विन्दै किलन "श्रिता। শোষার সৌভাগা অনুকূল ও সম্পাদের চকু উন্মীলিত ছিল বলিয়াই এরপ এক জন রম স্বামী পাইরাছ। দ্বিনি স্পরিপক, বহুদর্শী, শান্ত প্রকৃতি সংসারের শীতোকতা ভোগ করিয়াছেন, শুভাশুক্ত পরীক্ষা করিয়াছেন ও যিনি সহবাসের মর্ম জানেন, প্রণরের মত পালন করেন, মেহাবিত, অমু-এহকারী, প্রসন্ন চিত্ত, দিউভাবী। আমি প্রাণপণে তোমার মনোরঞ্জন করিব, তুমি ক্লেশ দিলেও ভোষাকে ক্লেশ দিব না। যদি ময়না পক্ষীর ন্যার তুর্দি শর্করা ভোজন করিতে চাত, আমার এই মিক্ট জীবনকে-ভোগ করিতে দিব। বড় সৌভাগা যে যুবকের হন্তে পড় নাই, বুবকেরা উত্তাব্যক্তাব, চঞ্চল, লখু প্রকৃতি, এক এক সময় এক এক ভাব ধারণ করে, মুদ্ধু ছঃ মত পরিবর্তন করে, তাহাদের প্রণয়ের ছিরতা নাই, তাছারা এক ছানে ছিতি করে না। চতুর যুবকরাণ কাছার-হিতৈবী নতে, তাহারা ভ্রমরের লায় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্ত রুখা-গণ বুদ্ধি ও নীতির অধীন হইরা জীবন বাপন করেন। তাঁহারা যুবক-দিগোর নাার মূর্যতার দাস নছেন।" রুদ্ধ বলিলেন " এই সকল কথা বলার: পরে মনে করিয়াছিলাম, কুরি প্রিয়তমার ছদয়কে বাঁধিলাম, ভাছাকে শিকার করিলাম। কিন্তু সে এই সমস্ত বাকা শুনিয়া দীর্ঘ নিখাস পরি-জাগ করিল এবং বলিল 'তুমি যত কথা বলিলে, আমার বুলিরপ তুলা যন্তে তাহার একটারও গুৰুত্ব নাই। কেহ বলিয়াছেন যে মুবতীর

পাৰোঁ ব্ৰছের উপবেশন অপেকা পাৰোঁ বাণ বিদ্ধ ছওয়াও ভাল।' এই কথাই যথার্থ।' সেই মুবতী ব্লেবে প্রতি আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। সম্বর সেই বিবাহ ভঙ্গ করিয়া এক মুবককে বরণ করিল। ২।

বেকর নগরে এক রজের গৃহে আমি অভিথি হইরাছিলাম। সেই রজের প্রচুর ধন ও একটা পারম স্থানর প্রস্তু ছিল। রাত্রিতে রজ্ধ আমাকে বলিতে লাগিলেন যে "আমার এই এক মাত্র সন্তান। অদূরে অরগ্যে একটা দেবাধিন্তিত রক্ষ আছে, লোকে সেই রক্ষতলে মানস করিরা থাকে। আমি অনেক দিন সেই তক্ষমূলে সন্তান প্রার্থনায় ঈশবের নিকটে ক্রন্দন করিয়াছিলাম, তাঁছাতে এই পুক্রটা পাইয়াছি।" পুক্র এই কথা শুনিয়াধীরে ধীরে স্থীয় বন্ধুদিগকে বলিল "আমি যদি জানিতে পারিতাম, সেই তক্ষবর কোষার, তাহা ছইলে পিতার মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করিতাম।"

র্দ্ধ পিতা মোহবর্গতঃ পুজের জন্য আহলাদ প্রকাশ করেন, এ দিকে অহছারী পুজ নির্বোধ রন্ধ বলিয়া পিতাকে অবজ্ঞা করে। সাদি! বহু কাল গত হইল, তুমি জনকের সমাধি ভূমিও দর্শন কর না। ভূমি নিজে পিতার সহন্ধে কি শুভামুষ্ঠান করিয়াছ, যে আপন সন্তানের নিকটে সেরপ্রধান্তাশা করিতে পার। ও।

এক মধুরভাষী সহাস্য বদন স্বচতুর যুবা আমার সহবাসে ছিল।
কথন তাহার মনে অসন্তোষ ও মুখে অপ্রকৃল ভাব দেখি নাই। দীর্ঘ
কালের পর একদা তাহার সকে আমার সাক্ষাৎ হয়। তথন দেখি
সে বিবাহ করিয়াছে ও তাহার সন্তান সন্ততি হইরাছে। তাহার
আমন্দের মুল ছিল্ল, মুখে বার্ছক্যের লক্ষণ। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি
কিরূপ আছু? তোমার কি অবছা?" বলিল "যখন বালক বালিকা
লাভ করিয়াছি, তখন আরু আমার সেই বাল্য ভাব নাই।"

বুধন রুদ্ধ হইয়াছ, তখন বাল্য বিভাব প্রিত্যাগ কর। ক্রীড়া কৌডুক স্বক্লিগাকে প্রদান কর, রুদ্ধের নিকটে যৌবনের আনন্দ অস্- সন্ধান করিও না। শস্য কর্তনের সমরে ক্ষেত্রে নব শস্য তৃঁণের শোভা দেখিতে পাইবে না। ৪।

এক বৃদ্ধা বিলাসিনী খেত কেশকে ক্লফ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিরাছিলাম 'বুড় মা! কৌশল করিয়া কেশ কাল করিয়াছ বটে, কিন্তু এই কুব্জ পৃষ্ঠ সোজা হইবে না। ৫।

## চতুর্থ অধ্যায়।

#### ঋষি চরিত্র।

'একদা এক দরবেশ (খবি) কোন রাজভবনে নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। যথন তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত ছইলেন, বাহা প্রতিদিন ভোজন করিয়া থাকেন, তখন তাছার অপেকা অনেক অস্প পরিমাণ ভোজন করিলেন। যখন নমাজ করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন যতকণ নমাজ করিয়া থাকেন ভাছা অপেকা অনেক অধিক সময় ব্যাপিয়া নমাজ ক্রিলেন। লোকের আদ্ধা আকর্ষণ করাই জাঁহার এইরূপ আচরণের **छेत्मना हिन। शाद मदारान मिरे (जार्जाश्मर बरेएड गृहर श्रेडार्गम** করিয়াই অন চাহিলেন। ওাঁহার একটী জ্ঞানবান পুত্র ছিল, সে ভিজ্ঞাসু। করিল 'পিতঃ ৷ রাজভবনে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলে, তথায় কি কিছুই খাও নাই ? " দরবেশ বলিলেন, লোকের সম্থাধে অম্পাহার করিয়াছি, নমাজে অধিকক্ষণ ছিলাম। ভাছাতে উপকার আছে, ঈশ্বরপ্রেমিক ভোগ-বিরাগা বলিয়া লোকের জন্ধাভাজন হওয়া যায়।" পুত্র খলিল "তাতঃ! ভূমি কক্ষতলে স্বীয় দোষ গোপন রাখিয়াছ, করতলে গুণ রাথিয়া সকলকে দেখাইতেছ, অন্তিমকালে তুমি এই ক্লতিম মুক্তা দারা কি সম্পত্তি ক্রের করিতে পারিবে ? ভোমার সেই দীর্ঘ উপাসনা নরকের ঘার উল্বা-हेत्नत्र हावि खज्जश इहेरव। " )।

কোন ছানে এক দল জনগকারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা সকলেই মহাপ্রকৃষ ও অভিন হানপ্র বন্ধু ছিলেন। আমি ঠাহাদিন্দের প্রণার ও সহবাস প্রার্থনা করিলান। কিন্তু তাঁহারা তাহা উপোকা করিলেন। ইহাতে আমি কুন্ধু হইরা বলিলাম যে এক জন 'দীনু হীন প্রণারার্থীকে বিমুখ করা, সহবাসদানে বঞ্জিত রাখা সহ্বদন্ত হার্থিক পুরুষ্দিণ্যের প্রাকৃতি বিকৃষ্ধ। আমি মহাত্মাদিণ্যের হৃদ্রের

কোন রূপ ক্লেশের কারণ ছইডাম না, প্রভাত প্রকৃত্ব মনে তাঁছাদের
পরিচর্যার রত থাকিজাম।" ইছা শুনিয়া জাঁছাদের এক জন বলিলেন
"মহাশার! আমানিবাের আচরণে রনঃকুর হইবেন না। আমরা যে
কি কারণে আপনাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম না অবণ ককন। কিছু
দিন হইল এক জন চাের দরবেশের বেশে আসিরা আমাদের প্রণর
স্ব্রে আপনাকে বন্ধ করে। মনুষ্যের অন্তরের ভাব কাহার বিনিত
নহে, পুত্তক গর্ভে কি লিখিত আছে, তাহাকি অনক্ষর ব্যক্তির পরিজ্ঞের?
বাহ্যে দরবেশের বেশ দেখিয়াই আমরা তাহাকে সাধু চরিত্র ভাবিলাম,
গ্রুত অনুসন্ধান না করিয়াই বন্ধু ভাবে স্বীকার করিয়া লইলাম। এক দিন
আমরা সমুলার নিবা পর্যাইন করিয়া সায়ংকালে এক ছর্মের পার্শে
আসিরা বিআম করিতে ছিলাম। তথন সেই ছ্মাবেশা চাের হন্ত মুখ
প্রক্রাল করিবে বলিয়া বন্ধুর জলপাত্র গ্রহণ করিল ও আমাদের দ্বির
অন্তর্যাল হইল। তীর্থ-বন্ধনে গার্কভের শরীর আত্মত হওয়া আর
ছ্মচরিত্র লোকের দরবেশের বন্ধ ধারণ করা উভয়ই তুলা।

পরে সে তুর্গন্ধামীর গৃছে গুরেশ পূর্ব্বক কোন মূল্যবাদ্ দ্রব্য অপছরণ করে।

(দক্ষেতেই \* দরবেশের বাছা পরিচয়, লোকের মন স্থাইবার দিকে বাছাদের দৃষ্টি, তাছাদের দেক্ষ ধারণেই কার্যা সির্মি। ধর্ম সাধন করিতে থাক বাছা ইচ্ছা পরিধান কর, রাজমুক্ট মন্তকে, রাজপতাকা হল্ডে ধারণ কর। বাসনা জ্যাণে, ইন্দ্রির নিতাহে ও বৈরাধ্যেই ঋষিত্য পরিচ্ছদে নর।

পর দিন তুর্ণাধ্যক্ষ চোর বলিয়া আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যান ও সকলকে কারাক্ষা ও প্রহার করেন। তদব্ধি আমরা অজ্ঞান্তকুলশাল-দিশের সংসর্গ পরিভাগে করিতে ক্রভসংকপণ ছইয়াছি।"

আমি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিনাম এবং বলিলাম " আমি শ্বিদিনার সংস্থান্তিত ক্ষম লাভে বঞ্চিত রহিলাম না, মদিচ বাছে

<sup>•</sup> म्बद्ध मत्रदवद्यत बाळावत्रम विद्रम्य ।

সহবাস হইতে দূরে থাকিলাম কিন্ত যে বিবরণটা অবণ করিলাম, তাহাতে উপক্রত হইলাম, এই উপদেশ সর্বানা আমার উপকারে আসিবে। ''

সক্রানারের মধ্যে এক ব্যক্তি দোব করিলে সম্প্রদারিছ সকলেই গৌরব-চ্যুত হয়। কতী সমাজে এক জন ছ্রাচার মূর্য থাকিলে তদ্বারা দেই সমাজ কলক্ষিত হয়। পশুবৃধের একটা পশু কোন ক্ষেত্রের শস্য অপচয় করিলে ক্ষেত্রপতি সাধারণতঃ পশুবৃধেরই অপবাদ ঘোষণা করে। গোলাব জল পূর্ব মহাভাণ্ডে কুকুর নিমগ্র হইলে সেই সমুদার গোলাব জল কুলুবিত হয়। ২।

একদা দেমক নগরন্থ বন্ধুবর্গের সহবাদে মনে ক্লেশ পাইয়া অরণ্যাশ্রম থাহণ করি ও বন্য পশুদের সঙ্গে প্রণাজ্ঞাপন করিরা কাল যাপন করিছে থাকি। ছর্ভাগ্য বশতঃ কেরল স্থানের অত্যাচারী রাজা তথা হইছে আমাকে কারগারে প্রেরণ করেন ও কতকগুলি ইছ্দি জাতীর বন্দীর সঙ্গে গৃত্তিকা খনন কার্য্যে নির্কু রাখেন। এমন সময়ে হলব্ নগর নিবাসী আমার পূর্বে পরিচিত এক জন ধনবান্ পুরুষ আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া চমৎক্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এই কি দেখিতেছি?" আমি উত্তর ক্রিলাম " কি বলির ? মনুষ্য সংস্থা পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলাম। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই আমার হলয়ের অবলম্বন ছিল না। এই ক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার কি ছুর্দুশা ঘটিরাছে, কাপুক্ষদিগের সংসর্গে থাকিতে হয়, ধার্মিক ক্রিয়ার সহবাদে কারগারে থাকিলেও প্রথ কিন্তু অধার্মিকের সঙ্গে উদ্যান বাদেও ক্লেশ।"

আমার এই হুর্দাণা দর্শন করিয়া তিনি বাধিত হইলেন ও দশ টাকা বায় করিয়া কারা বন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত করিলেন এবং হলবু নগারে দ্বালা আমিলিনেন। তাঁহার একটা কন্যাছিল, শত মুক্তার দান পত্র দিখাইর ক্ষাক্তি আমাকে আমার নহধর্মিণী করিয়াদিলেন। কিছু দিন গত হুর্মলে পত্নী অবাধ্যতা চরণ করিতে লাগিল ও আমার নজে কলহ ও ব টুক্তি আরম্ভ করিল। আমার সংখ হুংখে পরিণত হইল, হুংলীলা জীর সহবাস নরকবাস জুলা। কর্মর অসংগাড়ীর সহবাস রূপা নরক বাস। হুইতে রক্ষা করুম।

একদা প্রণারনী সাহস্বার কর্কশবাক্যে আমারে বলিতেলাগিল
"তুই না নেই ব্যক্তি, যাহাকে আমার বাবা দল টাকার কিনিরাছে ? শ আমি উত্তর করিলাম "হাঁ ভোষার পিতা কারগার হইতে আমাকে দল্ মুজার মুক্ত করিলা পবে শত মুজার তোমার হতে বন্ধন করিরাছেন। কোন এক ব্যক্তি ব্যাজের আক্রমণ হইতে এক মেবকে রক্ষা করিল, পরে অরং মেবের গলে অন্ত্র চালাইতে লাগিল। তবন নেব কাঁদিয়া বলিল মহালর। আপনি ব্যাজের তীক্ষ্ণ নথ দন্তের আঘাত হইতে আমাকে বাঁচাইলেন, এই ক্ষণ দেখি আপনিই অরং ব্যাজ। প্রেরানি। আমারঙ নেই মেবের অবস্থা হইরাছে। ৩1

একদা কভিপন্ন বন্ধুর সঙ্গে আমি নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলাম। रेमवार अकथानि कृषकती जामारमत स्नीकात जम्रत ममी-शर्क मेश हरेल। হুই ভাতা সেই নৌকায় ছিল, তাহারা আবর্তে পড়িল। ইহা দেখিয়া এক জন বন্ধু ব প্রতার সহিত কর্ণধারকে বলিলেন বে, " সভুর জলময়দিগকৈ রক্ষা কর, পঞ্চাব্দ মুদ্রা পুরস্কার দিব। " কর্ণধার এক ব্যক্তিকে উদ্ধার कतिन, ष्मभारतत कीयन दक्का भारत मा। जाहार प्राप्ति विनाम " छहात আয়ুকাল পূর্ণ হইরাছিল, একুনা উহাকে ধরিতে বিলয় হইরা পাড়িল।" কৰ্ণার ইছা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল " আপুনি বাহা বলিয়াছেন বথার্থ, কৈন্তু কারণান্তরও আছে।" আমি জিজ্ঞানা করিলাম "তাহা কি ? " কৰ্ণধাৰ বলিল "ইহাঁকে উদ্ধাৰ কৰিবাৰ জন্য আমাৰ যেৱল चांधार हिन, मूठ वांकित बना मित्रण महा कांत्रण, अक्सा महा धांखरू গমনে অসমর্থ দেখিয়া ইনি আপন উচ্চের উপর আমাকে আরোহণ করাইয়া বারীতে পাচাইরাছিলেন। মৃত ব্যক্তি এক দিবস বেতাবাত করিরাছিল।" আমি বলিলাম "যত দূর সাধ্য কাছার অহিত করিও না व्यापनाद्वत शास करोक मकन निकित्त इः शास्त्राह्तत । व्यापी मीन प्राधीत কাৰ্যা উদ্ধাৰ কৰা ভাষাতে ভোষাৰ মনকামনা পূৰ্ব হইবে।" এ।

এক ব্যক্তি থক জন ধার্ষিক প্রকর্তক বানিলেন "অমুকে আমার চরিত্তের বিকতে বিধ্যা সাক্ষ্য নান করিয়াছে, ইছার প্রতিবিধানের উপার কি?" ভিনি বানিলেন " উপকার করিয়া ভাছাকে লজ্জিত কর, তুমি সন্তবহার করিলে শব্দ কলাচ ভোমার অপকার করিতে পারিবে না। সারল বত্ত ভখনই গাখকের হত্তে কান মদা ধাইরা থাকে, বখন ভাছার স্বরের মিন গাকে না।" ধা

কোন সভাছলে এক জন ধার্মিক পুক্ষের সাক্ষাতে তাঁহার অভ্যন্ত প্রাথকার হৈতেছিল। তাহা শুনিরা তিনি বনিলেন " আমি যে কি রূপ মনুষ্য আমিই ভাল জানি। লোকে মন্ত্রের রূপলাবণ্যের প্রাথসা করে; কিন্তু সেই পাকী আপান পাদের অসোহিবে লক্ষিত থাকে। আমার বাহু রূপ মনুষ্যের চক্ষে স্থান্মর, আমি অন্তরের মনিনভার জন্য সর্বাধী লক্ষিত।" ৬।

ন্দ্রণ আছে, বাল্যকালে আমি ধর্ম সাধনার তৎপর ছিলাম। নিশা জাগরণ করিয়া সাধনা করিতাম। এক দিন রজনীতে পিতৃদেবের নিক্টে বিসিরা কোরাণ পাঠ করিতেছিলাম, সমুদার রাত্রি চক্ষে নিজা আসিতে দেই নাই, কতকগুলি দরবেশ আমার চতুশাবে শরান ছিল। তাহাদিবার প্রতি করিয়া পিতৃদেবকে বলিয়াছিলাম "নিশান্ত উপাসনার সময় চলিয়া বাইতেছে, কিন্তু ইহাদের ক্ষক জনও গাত্রোখান করিল না, ইহারা নিজার এরপ অচেতক, বোধ হইতেছে মেন মৃত।" তিনি বলিলেন ইং বংস! ভূমিও বলি পারন করিতে, তাহা হইলে এই সকল লোকের অসন্তোধ ভালান হইতে না। কপট বার্ষিক কোকেরা আর্থ ভির কিছুই জানে না, ধর্মাভিনানের বজ্লে ইহারা আক্ষাদিত। তুমি ইখর কর্শনের দৃষ্টি প্রাপ্ত হবৈদ, আপ্লাব্যেকা দীন কাহাকেও দেখিতে পাইবে না।" ৭।

প্রদা আহি সমুদার রাজি পর্যাটন করিরা নিশান্ত ভাগো বন প্রাতেত শর্মান ছিলান। এক জন প্রেমোকত দরবেশ আমার সংগ ছিলেন, প্রত্যুবে তিনি ধনি করিতে করিতে জরণ্যের পথ আজের করিলেন। কতকণ পরে প্রত্যাগমন করিলে তাঁছাকে ক্রিজানা করিলাম "বল ব্যাপার
কি ছিল ?" তিনি বলিলেন "তম্পাখার পক্ষিকল, জলাশরে তেকগণ, জরণ্যে পশুষ্থ নিনাদ করিতেছে দেখিলাম; ভাবিনাম সকলেই
নাম জপ করিতেছে, আমার আলস্য নিম্নার বল হইরা থাকা উচিত
নর। পশু পদ্দী নামকীর্ত্তন করিবে, আমাদের নীরেব থাকা মনুবার্থ
নহে। ৮।

করেক জন মুশ্চরিত্র লোক এক জন ঋবিকে গালি দের ও প্রহার করে। ঋবি থিদামান হইয়া ধর্ম গুৰুকে জীর মুরবছা জ্ঞাপন করেন, তাহাতে গুৰু বলেন "ঋবির অলাবরণ ধৈর্মা, যে জন ধৈর্মাশীল নহে তাহাকে ঋবি বলা যার না দে পাবও। ঋবির বল্প থারণ করা তাহার সম্লুদ্ধে অবৈধ। প্রস্তুর নিক্ষেপে গাভীর নদী কলুবিত হয় না, যে যোগীলোকের উৎপীড়নে উত্তাক্ত হয়, সে অগভীর সরোবর সদৃশ। অভ্যাচরিত হইলে ধৈর্ম ধারণ কর, ধৈর্ম গুণে তৃমি জীবনে পবিত্রতা লাভ করিবে। ছে ভাতঃ! চরমে যথন মৃত্তিকার পরিণত হইতেই হইবে, তখন অগ্রেই মৃত্তিকার ন্যার বৈর্মাশীল প্রকৃতি ধারণ কর।" ১।

আমার এক জন আত্মীর ঋষির পত্নী গার্ত্ততী ছিলেন। সেই ঋষি জীবনে পূল্ল মুখ জবলোকন করেন নাই। তিনি বলিলেন " পারমেখার যদি আমাকে পূল্ল প্রদান করেন, তাহা হইলে গাল্রাবরণ বাতীত আমার যাহা কিছু আছে সমুদর দরিপ্রকে দান করিব।" ইখার ইল্ছার পূল্লই জন্ম প্রহণ করিল। খারি অস্থীকারানুযারী দরিপ্রদিগকে খীর সম্পত্তি বিভরণ করিলেন। ইহার করেক বংসর পরে আমি শ্যাম দেশ হইছে প্রভাগান্দন করিরা সেই ঋষির অমুসন্ধান দাই ও তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করি" কেহ বলিল " তিনি কারাগারে বন্ধ।" আমি বন্দী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল " তাঁহার পূল্ল প্ররা পান করিয়া কলহ করিয়াছিল ও এক জনবে, হত্যা করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সেই কারণে তিনি হন্ত পাদে শৃথাসমুক্ত হইয়া

কারাক্ত হবরাছেন।" আমি বলিলাম "হার! এই আপদের জনা তিনি স্থানের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন!! গার্ডবতীর কুপুত্র প্রদাব করা অপেকা সর্পা প্রদান করা উত্তম।" ১০।

এক ধনীর পুত্রকে দেখিয়াছিলাম যে সে আপন পিভার গোরের উপর বসিরা এক ঋষির পুত্রকে সগর্কে বলিতেছে যে "আমার পিভার শবাধার বছ মূল্যের স্থবিচিত্র প্রস্তর কলকে নির্মিত, শবাধারের উপরে উৎক্রুট শ্বেত শিলা সকল স্থাপিত, তহুপরি সমূজ্বল ছরিংপ্রস্তরের সমাধি-বেদিকা নির্মিত। তোর পিভার গোরে কিছুই নাই, হুই থানা ইফুক, হুই তিন মুক্তি মৃত্তিকা মাত্র।" ইছা শুনিরা ঋষিপুত্র বলিল "ভোমার পিতা গুক্তার প্রস্তর রালির চাপে পড়িয়াছেন, তিনি সেই প্রস্তরগুজি ঠৈলিরা উঠিতে উঠিতে আমার পিতা স্বর্গে চলিরা যাইবেন।"

যে গর্দ্ধভের পৃষ্ঠে লঘু ভার ছাপিত হয়, সে সহজে পথ চলিয়া যার্য।
তপজ্বিগণ যে অনশনব্রতাদির ক্লেশ সহা করেন, তাঁহাদের আন্ধা লঘু
ভার, মৃত্যুর পর তাঁহারা সহজে চলিয়া যাইবেন। যিনি প্রথা সম্পদের
মধ্যে স্থানোদে জীবন যাপন করেন, তাঁহার মত্যু নিশ্চয়ু ভরানক ছইবে।
যে ধনী বন্দী ছইবেন, তাঁহা অপেক্ষা সেই দরিত্র যিনি মৃক্ত হইবেন
ভোষ্ঠ। ১১।

এক সময়ে কোন ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সাধারণের নিকট বিজ্ঞাতীয় স্থাণ ও নিন্দার ভাজন হইরাছিলেন। পরে সাধু সহবাস ও ধর্মোপদেশে ভাঁহার সমুদার পাপপ্রারভির নির্ভি হয় এবং তিনি এক জন পারম ধার্মিক হইরা উঠেন। কিন্ত তথনও লোকের সংক্ষার ভাঁহার প্রতি পুর্বাবং থাকে, তথনও ভাঁহাকে হৃদ্ধিরাশীল বলিয়া সকলে অক্সমা ও নিন্দাকরে।

স্কুর্তাপ ও প্রার্থনা দারা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা পাওয়া যায়, কিন্তু নিক্ষক লৈকের কটব্রিক ছইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এক দিন সেই সাধু প্রকাষ নিলা অপবাদ সহা করিতে দা পারিয়া দ্বীয় আহার্যকে আপন হুংগ নিবেদন করিলেন। তাহাতে আহার্য উহাকে এইরপ উপদেশ দিলেন, ''কর্মনকে ধন্যবাদ দাও। অসাধু থাকিয়া লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রশংসিত ৬ সমানুত হওয়া অপেকা নিজালের পাপী বলিয়া সাধারণের হুগাপাত্র হওয়া উত্তম। আমার জন্য হুংগ ও শোক করিতে হয়, আমার প্রতি লোকের ভক্তি ও উচ্চ ভাব। কিন্তু আমি তাহার অমুপাযুক্ত।" ১২।

কোন তপন্দী রক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে সাধনা করিতেছিলেন। একদা এক রাজা ভাঁহাকে দর্শন করিতে যান। কথা প্রসঙ্গে তিনি তপোধনকে বলেন " বোগিন ? উপযুক্ত বোধ করিলে মগারে আসিতে পার, ভোষার জন্য এক বাসন্থান প্রস্তুত করিব, এ স্থান অপেকা ত্থার ভূমি অধিক নির্বিমে সাধন করিতে পারিবে। ভোমার সাধু मृक्वेरि मगद्रवामीमिरगद अर्गव छेनकाद इन्द्र व अत्मरक मृक्वेख অনুকরণ করিবে।" যোগী তাছাতে সম্বত ছইলেন না। পরে এক জন মন্ত্রী বলিলেন " পৃথিবীনাথের মনোরকা করা উচিত, অন্ততঃ দুই ভিন मित्नत खना **अर्थ** यांत्र नश्रदत आश्रयम कतिया तन्थ, यनि कुनममारक व्यव-স্থানে ভোষার অন্তঃকরণের নির্মশক্তা রক্ষা না পার পুনর্বার বনপ্রস্থানের ক্ষমতা রহিল <sup>8</sup>। তপস্থী তথন মন্ত্রীর বাক্যে **সম্মত হইলেন ও নগারে চ**লিয়া আদিলেন। রাজা উদ্যানস্থিত প্রাদাদ অবস্থিতির জন্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। স্থান অমরপুরসভূশ অতি মনোছর ও রমণীর ছিল। রাজা দাস দাসী সকল ভাঁছার পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। স্থাত্র খাদ্য गामधी, स्रकामन नेगा, स्रामाजन शतिकानि योगोहेर्ज नागितन १ তপোধন ক্রেমে ছোর বিলাসী ছইয়া উঠিলেন। ধর্ম কর্ম বিসর্জন করিয়া দিবা विजनी भौतीविक सूथ माधान, देखित स्मिता वर्ड दर्गन । कित्रक्ति जल्ला রাজা একবার বোগীকে দেখিতে যান। দেখেন যে তাঁহার পুর্বাকৃতির পরিবর্জন হইরাছে, শরীর স্থ ও উজ্জল হইরা উঠিরাছে। তিনি উচ্চ ত্রপ-ধানে পৃষ্ঠ ছাপন করিয়া পরমানন্দে বসিরা আছেন্য কিমরী কিমরী গণ

ভাষার সেনা করিছে। রাজা ভাষার অবস্থার উরতি দেখিরা আজ্লাদিত হইদেন। প্রসক্ষনে মন্ত্রীকে বলিলেন, "বোমী ও নিয়ান্ এই
ছই সম্প্রেলারকে আমি মেরপ প্রেম করিয়া থাকি, বোধ করি পৃথিনীতে
কোন ব্যক্তিই তজপ করে না।" মন্ত্রী বলিলেন "রাজন্! উভর
সম্প্রেলারর হিতসাধন করা প্রক্রত প্রেমের কার্যা।" রাজা জিজাসা
করিলেন "কি প্রকারে?" মন্ত্রী বলিলেন "বিদ্বান্দিগকে ধন দিন্, ভাষা
হইলে ভাষারা অক্ষন্তে জান বিভরণ করিতে পারিবেন। যোগীদিগকে
বিষয়ভোগে উৎসাহ দানে বিরত হউন, ভাহা হইলে ভাষারা ঈশ্বর হইতে
বিহাত হইবেন না।" ১৩।

কোন ঋষি বন প্রান্তে সাধনার প্রব্রম্ভ ছিলেন। একদা এক রাজা জাঁছার নিকট উপস্থিত হরেন। ঋষি থান মননে রড ছিলেন বলিরা রাজাকে যথোচিত সম্বর্জনা করেন নাই। নরপতি তাহাতে অসন্তঠ হইয়া বলিলেন "যোগিগণ পশুর ন্যায়, তাহারা লেটিকতা শিক্টতা জ্ঞানে না।" পরে মন্ত্রী বাইয়া তপস্থীকে বলিলেন "তপোধন। পৃথিবীপাল তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তুমি কেন তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা নংকার করিলে না?" ঋষি বলিলেন," অমাভ্যবর! তুমি রাজাকে মাইয়া বল বে, তিনি সেই ব্যক্তির নিকটে বেন সেবার প্রত্যাশা করেন, বে জন তাঁহার নিকটে সম্পাদের অভ্যানী। পরস্ত নরপাল প্রজাগণের রক্ষক প্রভাগণ নরপতির সেবার নিমিত্ত নহে। যদিচ রাজা অতুল ধন সম্পতির অধিপতি, তথাপি তিনি পর্ণ ফুটীরস্থ নিঃম্ব ব্যক্তিদিগের রক্ষক। মেবযুথ কথন ব্যব্রক্ষকের পরিচর্যার নিমিত নহে, বরং রক্ষকই মেবযুথের শুজাবার জন্য বিটে। ১৪।

কোন মন্ত্রী পদচুত হইয়া তপস্থী মণ্ডলীর আতার গ্রহণ করিয়াছিলেন।
ধর্মপরায়ণ তপোধনদিনাের সহবাদের গুণ ভাঁহার জীবনে সংক্রামিত
হইয়াইছিল, তিনি প্রাণে পান্তি অমুভ্র করিতে পারিয়াছিলেন। কিছু
দিল পারে রাজা পুনর্কার ভাঁহার প্রতি প্রসন্ত হইয়া মন্ত্রীত প্রহণ করিতে

তীছাকে জনুরোধ করেন। কিন্ত তিনি জনাত হইয়া বলেন শানে নিয়ে-জিত বাকা অপেকা জানি পাদচাতিকে উত্তম মনোনীত করি। বিনি তপ্রাার নিতৃত কুটারে ছিভি করেন, তিনি খলের দেখনী ভয় ও তাহার জিকা বোধ করিয়া থাকেন, দোবাসুসন্ধারীর জত্যাচার হইতে সুক্ত হয়েন। "

এই কথা শুনিরা রাজা বলিলেন "রাজা শাসনের সুব্যবস্থার জন্য আমার এক জন তীক্ষ বৃদ্ধি অভিজ্ঞ লোকের আবশাক।" তখন সেই সাধক বলিলেন " সুবৃদ্ধি অভিজ্ঞ ভিনি, বিনি এরপ রাজ নিরোগে যোগদাম না করেন।" ১৫।

কোন ব্যক্তি অথ্য দেখিরাছিল বৈ এক রাজা অর্থ ধানে ও এক ঋষি
নরক লোকে বাস কবিতেছেন। ভিনি এই বিশরীত ভাব দর্শনে আন্তর্গাবিজ্ঞ হইরা কারণ জিজ্ঞান্ম হরেন, পরে এরপ সিদ্ধান্ত হর, বে রাজা ঋষি
প্রকৃতি ধার্মিক ছিলেন, ভাহাতেই ভিনি অর্থে বাস করিতেছেন, আর সেই ঋষি বিবরী ভোগাসক্ত ছিলেন, ভাহাতেই ভাঁমাকে নরক গানী হইতে
হইয়াছে।

তোমার সর্যাসীর বস্ত্র ও জ্বপ মালার কি ফল দর্লিবে, এইমি জীবনকে বিশুদ্ধ রাখ, পাপে লিগু ছইও না। তোমার কখলের টুপী লিরে ধারণের প্রয়োজন নাই, প্রকৃতিতে ঋবি ছইয়া ত্বর্ণ মুকুট মন্ত্রকে ধারণ কর। ১৬।

কোন রাজার উত্তরাধিকারী ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে অমাতা
বর্গকে এই অনুমতি করেন যে কলা বে ব্যক্তি নগরে প্রথম উপস্থিত হইবে
তাহার মন্তকে রাজ মৃত্ট অর্পন করিবে। দৈনাৎ এক জন ডিকোপজীবী
সন্ত্যাসী মূর্ম প্রথমে উপস্থিত হইকেন। সচিব রক্ষ রাজাজাপালন করিলেন।
সন্ত্যাসী কিছু দিন রাজা শাসন করিলে পর প্রধান প্রধান অনুচরগণ তাহার
অবাধ্য হইরা উঠিন। এই স্বযোগ্যে অন্য অনা ভূপতিগণ যুদ্ধ উপস্থিত
করিয়া সাধ্যাজীর কির্দংশ হস্ত গত করিল। বিপক্ষগণের লোর আজ্ঞান ও
নাজ্য নাশ দেখিয়া সন্তাসী সর্বনা চিন্তাকুল বিষয় আছেন, এমন সময়ে

তাঁছার এক আটীন বন্ধু তথার উপনীত হইল। সে তাঁছাকে রাজ্যেশ্বর দেখিরা মহাহর্বে পরমেখরকে ধনাবাদ দিরা বলিদ যে " ঈশ্বর প্রদাদে তোমার প্রথ কুপুম কণ্টক মুক্ত, সোভাগা সম্পদ্ অমুকুল হইরাছে। জগতের সকল বিষয়েরই অবছার পরিবর্তন হয়। রক্ষ কগন পূজাপদ্রবাদি খূন্য, কখন বা নবকুপুম প্রবাদক্ষত। পূজা কখন লাবগ্যসূক্ত, কখন শীর্ণ মলিন।"

ভূতন ভূপান বলিলেন " প্রির জাতঃ! আমার জন্য হুংখ কর, আমার রাজ্য প্রাপ্তি আহলাদের কারণ নহে। সেই সময় ভূমি দেখিয়াছ বে এক খণ্ড কটীর মাত্র চিন্তা ছিল, অদ্য পৃথিবীর ভাবনা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে।"

সম্পাদের অভাবে লোকে হুঃখ করে,কিন্তু সম্পাদ্ বাস্তবিক পাদের শৃত্যাল বদি তোমার সম্পাদ্ লাভের ইচ্ছা থাকে, বৈরাগ্য রূপ সম্পাদ্ প্রাপ্ত ছঙা ১৭।

এক জন পাদচারী দরবেশ এক দল বণিকের সমভিবাছারে আরবের পথে আমার সঙ্গে আদিরা মিলিত হন, তাঁহার মন্তক ও চরণ অনারত ছিল, সঙ্গে মুদ্রাদি কিছুই ছিল না। তিনি পূন্য পদে চলিতে চলিতে মহানন্দে বলিতেছিলেন " আমি উন্থারচ নহি, উন্থাও আমার ভার বাহক নহে, আমি কাহারও প্রভু নহি, প্রস্তু কোন ব্যক্তি আমার প্রভু নহে। সঞ্জিত ধন রক্ষার্থে চিন্তিত নহি, ধনাভাবেও ভাবিত নহি।"

এক জন উন্তারন বলিলেন "হে পথিক! কোথার যাইতেছ ? প্রজাবর্তন
কর। কন্তে নারা যাইবে।" দরবেশ তাঁহার ঐ বাক্যে কর্গপাত না করিয়া
উক্টের অত্যে অত্যে চলিরা যাইতে লাগিলেন। যথন আমরা প্রান্তর
পার হইরা মহামুদ উদ্যানে পছ ছিলান, তখন উক্ত উন্টারন্তর মৃত্যু উপস্থিত
হইল। ইহা দেখিরা দেই দরবেশ তাহাকে বলিলেন " আমি কন্টে
পদরক্তে চলিরা প্রাণ্ড ধারণ করিলান, তুমি উন্ট্রোপরি থাকিরা মত্যমুখে
পরিত হইলে?"

এক বাজি রোগঞত মূর্ আত্মীরের নিকট বসিরা সমুদার রজনী

ক্রেন্স বিলাপ করে, প্রভাত কালে রোগী প্রছ ও বিলাপকারীর মৃত্যু হয়। অনেক জ্বতগতি সবল অব পথে প্রাণতাগে করিয়া থাকে, পীড়া-ভূর্বল গর্মন্ত গাযাছানে উপস্থিত হয়। ১৮।

একদা বাদ্ৰক নগারের সাধারণ ভক্তবাদারে আমি উপদেশ স্চক কিছু বলিভেছিলাম। কতকগুলি নিন্তেজ ও নির্জীব ছদর শ্রোডা উপস্থিত ছিল, তাহারা বাছ জগতের লোক, অন্তররাজ্যের পথ প্রাপ্ত হর নাই। দেখিলাম যে উহারা আমার কথা গ্রোহা করে না, আমার अधि आतं कार्ट मरकामिड इत्र न।। प्रथ इवेन, जाविनाम शत्रादक শিকা দাম ও অন্ধের সভায় দর্পণ ধারণ ছইভেছে।• কিন্তু ধর্মততের দার মুক্ত, বাকোর শৃথ্ন প্রসারিত ছিল। পুণাময় সভাষরপ পরমেশ্র বলৈতেছেন " আমি মনুষ্যের শরীরের শিরা অপেকা ভাষাদের অধিক নিরুটে।" ধর্ম পুত্তকের এই বচনটা অবলয়ন করিয়া আমি এই ভাবে বলিভেছিলাম যে আমার শরীর অপেক্ষা আমার বন্ধু অধিক নিকটে, আশ্চার্যা এই বে আমি ভাঁছা ছইতে দুরে। কি করি, কাহার নিকটে বলি, তিনি আমার ক্রোড়ে রহিয়াছেন অথচ আমি দূরে। আমি এই কথার নেশার বত ছিলাম। ইতি মধ্যে এক পথিক যে সভার পার্য দিরা চলিরা যাইডেছিল, এই বাকোর ভাব ডাছার অন্তর্তে স্পর্শ করিল, দে মহা উৎসাহ ধনি করিয়া উঠিল। সভাস্থ লোক সকলও সেই ধনিতে উৎসাহী হইরা উঠিল। আমি বিশ্বরাষিত হইরা বলিলাম "জ্ঞান প্রভাবে দুরস্থ লোক নিকটে, নিকটের লোক অন্ধতাবশতঃ দূরে। "

বদি শ্রোডা বাক্যের মর্ম গ্রেছণ না করে, তবে বক্তার নিকটে উৎসাহের প্রস্তানা করিও না। শ্রবণ লালসা রূপ প্রসারিত ভূমি উপস্থিত কর, বক্তা বাক্যরূপ বর্তুন ক্ষেপণ করিতে থাকিবে। ১৯।

এক দিন রাত্রিতে আমি মক্কার প্রান্তরে অনিক্রাবশতঃ গমনে অসমর্থ হইরা শরন করিয়াছিলান ও উঠ্ব চলিককে বলিয়াছিলান যে " অদা গুমনে কান্ত থাক, উপার-ছীন পদাত্তিক আর কত চলিবে, গুৰু ভারে উঠ কাড্য হুইয়াছে, এই ক্লপ ক্লেশে ছূল কায়ও কল হুইয়া যায়, স্থীণ কলেবর পশু তাহাতে যারা যাইতে পারে ।"

উষ্ঠ্ চালক বলিল "ভ্রাতঃ ! মকা এই সন্মুখে, দদ্যগণ আমানের পশ্চাতে আছে, তথার গোলেই প্রাণ বাঁচিবে, এখানে শরন করিলে মৃত্যু ।" যাত্রার রজনীতে প্রান্তরে ভকতলে পথিকের শরন করাতে প্রধানে বাহে বটে কিন্ত প্রাণের প্রাণা পরিভ্যাগ করিতে হয় । ২০ ।

এক ঋষির শরীরে ক্ষত ছিল। কোন ঔবধেই তিনি পুস্থ হইলেন না।
বহু কাল পীড়িত ছিলেন এবং দেই অবস্থার ঈশ্বঃকে সর্বাদা ধন্যবাদ
দিতেন। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিল "এ স্থলে পরমেশ্বরকে তোমার
কভজ্ঞতাদানের বিষয় কি?" তিনি বলিলেন " এই জন্য পরমেশ্বরকে
কভজ্ঞতা অর্পন করি যে বিপদে মাত্র আক্রান্ত হইয়াছি পাপেতে নয়'।
দেই প্রিয়তম বন্ধু যদি আমাকে হত্যা করিতে চাহেন, তথ্য আমি বলিব
না যে প্রাণের জন্য আমার শোক হয়। শুদ্ধ এই কথা বলিব যে দীম হীন
দাস হইতে কি অপরাধ প্রকাশ পাইল যে ভোমার মন অপ্রসম্ম হইল,
আমার এই মাত্র শোক।" ২১।

এক রাজা এক ঋষিকে দেখিয়া জিজাসা করিয়াছিলেন " গুছে জামাকে কি তুমি ন্মরণ করিয়া থাক্ ? " ঋষি বলিলেন " ছাঁ যখন ঈশ্বরকে বিন্মৃত ছই, তখন ন্মরণ করি।"

যে ব্যক্তি সেই দার হইতে দূরীভূত হইরাছে, সে নানা মারে জুমণ করে। বাহাকে তিনি আহ্বান করেন, ভাষাকৈ কোন মারে বাইতে হয় না। ২২।

একদা মকা বাত্রা কালে করেক জন ধার্মিক বুবক আমার সলী হই-রাছিলেন। তাঁহারা বেমন আমার সহযাত্রী, তজ্ঞপ এক হাদর বন্ধু ছিলেন। ধর্ম লোক টুচ্চারপ ও সঙ্গীতে আমাদের সময় জতি বাহিত হইজু। যখন আম্রা বনিছেলালের উল্লালে যাইয়া প্রছিলাম, তখন একটি কাক্রি বালক উপাত্তে হইয়া স্কন্ত্র মনি করিল। সেই মনি আবনে ধানিবাৰ আকাৰ ছইতে অবতীৰ্ণ ছইল। আমাদের সচ্চে এক-খবি ছিলেন। ভাঁছার উটু স্থতা করিতে লাগিল ও ভাঁছাকৈ ফেলিরা দিয়া প্রান্তরের পথ স্বাপ্তর করিল। আমি বলিলাম "তপন্থিন্। সঙ্গীত পশুর মনে সংক্রোমিত ছইল, তোমার অন্তরে কিঞ্জ্যাত্র কি পরিবর্ত্তন ছুইল না ?"

জান, সেই প্রভাত-বিহল আমাকে কি বলিরাছিল ? বলিরাছিল "ও হে তুমি কেমন লোক যে প্রেমের তন্ত্র রাখনা, কবিতার স্থরে উন্ট্রের ভাব ও আনন্দ হয়, তোমার হয় না। বিদ প্রেমানুরাণ তোমাতে নাই, তবে তুমি পশু অপেক্ষা কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ। শব্দায়মান যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলেই ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু যিনি সেই তত্ত্ব শ্রবণের জন্য কর্ণ উত্মক্ত রাধিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন। শুদ্ধ বোল্বোল পক্ষীই যে প্রপোর উপর বিদিয়া নাম জপ করে তাহা নয়, বরং প্রপাতকর প্রত্যেক কণ্টক তাঁহার নাম জপের জন্য জিহ্বা স্বরূপ হইয়াছে।" ২৩।

এক ঋষির অনেক সন্তান সন্ততি ছিল। কোন রাজা তাঁহাকে জিজাসা করিলেন যে তুমি কি প্রকারে সমর যাপন কর? ঋষি বলিলেন "ধর্ম সাধনার নিশা, পোষাবর্মের উপজীবিকা সংগ্রাহে দিবাভাগ যাপন করি।" নরপাল ইছা অবণ করিয়া ভাঁছার পুত্র কলত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য রন্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

হে পরিবার শৃঞ্জলে বন্ধ জাতঃ ! আর তুমি স্বাধীনতার ইচ্ছা করিও না।
সন্তান স্বস্তুতির অন্ধ বস্ত্রের চিন্তা তোমাকে দেবলোকে যাইতে দিবে না।
দিবা ভাগে অশন বসনের আয়োজনে ব্যস্ত থাকিবে, নিশা কালে যখন
উপাসনার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে যাইবে, তথন প্রভাতে পোষ্যবর্গ
কি আহার করিবে, তাছারই চিন্তার আফুল হইবে। ২৪।

একদা আরব দেশের কোন রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিভেছিলেন যে " অমু-কের বেজন বাছা নিরূপিত আছে, তাহার বিশুণ নির্দ্ধারিত কর, যেহেতু সে আজামুগত দক্ষ কর্মচারী, অন্য ভৃত্যগণ আমোদ কৌতুকঞ্জির কর্তব্য- বিমুখ। " এই কথা প্রবণ করিয়া এক জন শ্বাহ আনন্দর্যনি করিয়া উদ্ধিলেন। কেহ তাঁহাকে জিজাসাকরিল যে "তুমি কি দেখিরাছ যে এরপ হর্বধনি করিলে।" শ্বাহ বলিলেন " শরমেখারের যন্দিরে ভূতাদিখার সহস্কেও এই নিরম।"

দুই দিবস যদি কৈছ প্রাকুর সেবাতে উপস্থিত হয়, তৃতীয় দিবস প্রাকু নিশ্চয়ই তাহার প্রতি প্রসম্ভাবে দৃষ্টি করেন। সরল সেবকগণের আশা আছে, তাহারা কখন প্রভুর মন্দিরে নিরাশ হয় ন।। প্রভুর আজ্ঞা পাল-নেই প্রেষ্ঠতা, আজ্ঞা অবছেলাতেই ভূর্ডাগ্য। যাহার ভাগ্য অনুকূল, সেই প্রভুর সেবাতে মন্তক অবনত রাখে। ২৫।

কোন মন্ত্রী মহর্ষি জোল্বুনের নিকটে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে "দিবা রজনী রাজসেবার নিয়ক্ত আছি, রাজার মঙ্গলাকাজ্জী বটি, আবার তাঁহার দণ্ডভরে সর্ব্যদা ভীত আছি।" ইছা শুনিয়া জোল্বুন্ অঞ্চপূর্ণ নয়নে বলিলেন " তুমি যেরপে নরপালকে ভর কর, যদি আমি ইশ্বকে সেইরপ ভর করিতাম; এক জন পুণাাত্যা ঋষি হইতে পারিতাম।"

সুখ ছুংখের চিন্তা যে ঋষির নাই, তিনি শুর্গলোকবাসী, যে সচিব নর-পতির নাায় জশ্বংপতিকে ভয় করেন, তিনি দেবতা। ২৬।

কোন গুৰু শিষাকে বলিয়াছিলেন যে "জীবিকার সঙ্গে মনুষা যেরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করে, যদি জীবিকাদাভার সঙ্গে সেই প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিত তাহা হইলে সে দেবলোকবাসী হইত।"

যথন তুমি জননীর গর্ভে অজ্ঞান মাসং পিশু মাত্র ছিলে, তখন ঈশ্বর তোমাকে বিশ্বৃত হয়েন নাই, তিনি তোমাতে প্রাণের সঞ্চার করেন; মনো-রভি, শারীরিক লাবণ্য, চিস্তা ও বাক্শক্তি, বুদ্ধি বিবেচনা তোমাকে প্রদান করেন। তিনি তোমার পাণিযুগে দশ অঙ্গুলি, চুই ক্ষন্ধে চুই বাস্তর বোজনা করিরাভেন। হে অবিশাসিন্। তুর্মি কি মনে কর যে তিনি এইকণ ভোমাকে জ্ঞাদানে বঞ্চিত রাখিবেন? ২৭। থ একদা এক জন ঈশ্বরশ্রেমিক যোগী ধান করিতেছিলেন। তিনি ধানের গভীরভার মধ্যে নিময় ছইরা গিরাছিলেন। তাঁহার ধান ডক হইলে পর এক বন্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিল " তুমি যে উদ্যানে গিরাছিলে তথা হইতে বন্ধুদিগের জন্য কি উপহার আনিলে?" তিনি বলিলেন " যনে করিরাছিলাম যে কুম্মতকর নিকটে যাইয়া অঞ্চল ভরিয়া বন্ধুগণের জন্য কুম্মম আহরণ করিব, যখন গোলাম, পুল্পের সৌরভে এরপ মত হইরা পড়িলাম যে আমার অঞ্চল হস্ত শ্বলিত হইরা পড়িল। ২৮।

একদা স্থানাগারে কোন বন্ধু এক খণ্ড স্থান্ধি মৃত্তিকা আমার হন্তে প্রদান করেন। আমি সেই মৃত্তিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি কস্তুরিকা চূর্ণে নির্মিত, না, চন্দন ও গোলাব জলে প্রস্তুত, ডোমার মনোহর গান্ধে যে আমি আমোদিত ছইদাম।" সে বলিল "আমি অকি-প্রিংকর মৃত্তিকাই বটি, কিছ্ক অনেককাল প্রপোর সঙ্গে বাস করিয়াছিলাম, প্রপোর সহবাসে তাহার গুণ আমাতে সঞ্চারিত হইয়াছে। অন্যথা আমি সেই মৃত্তিকাই আছি, যাহা ছিলাম।" ২৯।

করেকটা কুকুমন্তবক তৃণযোগে এক যদিবের চূড়াতে বাঁধা ছিল। তাহা দেখিরা আমি বলিলাম '' এই কি, অধম তৃণ যে পুল্পের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছে!" ইহা শুনিয়া তৃণ বলিল "তৃমি নীরব হও, যে কেহ হউক না কেন, প্রেমিক ব্যক্তি সহবাস দানে তাহাকে অবছেলা করেন না। যদিচ আমার বর্ণ সৌরভ সৌন্দর্য্য নাই, তথাপি কি আমি উদ্যানের বস্তু নহি? আমিও প্রেমময়ের মন্দিরের ভূত্য, তাঁহার দয়ায় চিরকাল প্রতিপালিত। আমি গুণবান্ বা নিশ্রণ বাহাই হই না কেন, প্রভূর অনুপ্রহের আশা করিবার আমার অধিকার আছে। আমি নিঃসম্বল, সেবা তপ্যা জানি না। যাহার কোন উপায় নাই, তিনি উপায়কারী।" ৩০।

এক রাজা করেক জন ঋষির প্রতি অবজ্ঞার ভাবে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভাঁছাদের এক ব্যক্তি উহা বুঝিতে পারিয়া বনিচনন, " রাজন্! ইছ লোকে ধন সম্পাদে সামরা তোদা অপেকা নির্ম্ক, কিছু জীবনে অধিক স্থানী, তোমারত আমাদের মৃত্যুর অবস্থা তল্য, কিছু আমরা পরলোকে জেষ্ঠ।"

কি মহৈবর্ষাবাদ্ রাজ্যাধিকারী, কি দীনভিক্ক, যখন বিধাতা ইচ্ছা করিবেন ইহার এবং উহার মৃত্যু হউক, তখন কেচই কোন পার্থিব বস্ত্র দইয়া পরলোকে বাইতে পারিবেন না। যদি সম্পদ্ মঙ্গে করিয়া ইহ লোক হইতে প্রছান করিতে চাও, তাহা হইলে রাজত অপেক্ষা ঋষিত শ্রেষ্ঠ। ৩১।

বাছে দরবেশের হীন মলিন বেশ, কিন্তু তাঁহার অন্তর জীবিত, শারীরিক রন্তি মৃত। যিনি শ্না-ছদর, গার্কিত, যিনি প্রতিকূল বাবহার দেখিলে বিবাদে প্রায়ত্ত হয়েন, তিনি দরবেশ নহেন। পর্বত হইতে প্রস্তর গড়িয়া আলিলে যিনি ভয়ে সরিয়া বান, তিনি দরবেশ নহেন। এই কয়টী দরবেশের লক্ষণ—নাম সাধন, ক্তজ্ঞতা, সেবা, তপস্যা, উচ্চদান (নির্ভের অন্তিলিম্বত বস্তু পরহিতার্থ উৎসর্গ করা) বৈরাগ্য, ঈশ্বরের অন্বিতীয়ুছে বিশ্বাস, নির্ভ্র, আন্তোহমর্গ, গান্তীর্য। যাঁহারা এই সকল গুণে গুণাবিত, বস্তুত: তাঁহারাই দরবেশ। তাঁহার বাহু বেশ যেরপ হউকনা কেন তাহাতে ক্ষতি নাই। যে ব্যক্তি অনর্থ ভাষী, উপাসনাহীন, শারীরিক রন্তির পরিশোষক, ইন্দ্রিরপরতন্ত্র, ভোগামোদে, দিবা আলস্য নিজ্ঞায় রজনী বাপন করে, যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই ভক্ষণ করে, যাহা মুখে আইসে তাহাই বলে, সে দরবেশের কম্বল পরিধান করিলেও পাষ্প্ত নারকী।

. ওছে তোমার হৃদয় উলঙ্গ, বৈরাগ্যের বক্তে জারত নয়। বাছো তুমি'
দরবেশের স্বন্দর কপট বস্ত্র ধারণ করিয়াছ। তোমার গৃছে যখন দর্মা মাত্র,
তুমি ঐ বাছা বিচিত্র জাবরণ পরিত্যাগ কর। ৩২।

সাধারণ জাতৃ ভাবেও আত্ম-হিত অপেক্ষা জাতার মনের সন্তোষ সাধন অধিক প্রার্থনীয় বটে। বে জাতা আর্থ সাধনে রত সে জাতা নহে, আত্মীর নহে। বে বছু তোমার সঙ্গে একপাত্রে ভোজনে প্রব্রুত্ত হইয়া সন্তরু ভোজন করেন, তাহাকে তুর্মি বিশ্বাস করিও না, বেছেতু ভাহার অস্তর ভোষাতে বন্ধ নহে। যদি আত্মীয়ের ধৈর্য ও ধর্ম মৃক্তি নী থাকে ভাষার সজে ঘনিষ্ট আন্ত্রীরতা থাকা অপেক্ষা না থাকা ভালা

শারণ আছে আমার এক জন বিপক্ষ লোক আমার এই উক্তিকে অগ্রীহা করেন। তিনি বলেন "করার ধর্ম পুস্তকে আত্মীয়ন্তার বিনাশে নিবেধ করিয়াছেন, আত্মীয়ন্তার ধনিষ্ঠ বন্ধনে বিধি দিয়াছেন। তুমি ইহা অন্যায় বলিয়াছ।" ইহা শুনিয়া আমি ধর্ম শ্রেস্থ্যে একটা বচন উল্লেখ করিলাম, সেই বচনের মর্ম এই—বিদ জনক বা জননী যে কার্য্য তুমি বৈধ বলিয়া জান না, সেই কার্য্যে তাহাদের সজে যোগা দান করিতে তোমাকে বলেন, তুমি তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবে না। যথন আত্মীয় ধর্ম বিধি উন্নজন করিয়া চলে, তথন ভাহার সহবাস চাড়িয়া দিবে।" ঈশ্বরিশ্ব্যুপ সহত্য আত্মীয় জ্ঞাতি, এক জন ঈশ্বর প্রেমিক অনাত্মীয়ের নিকটে তুক্ছ। ৩০।

ু এক রাজার পতাকা অমসাধ্য সেবাতে বিরক্ত ছবরা যবনিকাকে বলিল " যবনিকে! তুমি ও আমি উভরই রাজ পরিচারিকা, এক রাজ ভবনের দাসী। আমি কণকালের জন্য দেবার কঠ হইতে বিআম লাভ করিতে পারি মা, কখন কখন দেশ অমণে প্রারুত্ত হই, তুমি যুদ্ধ কি তাহা জান না, কোন প্রকার কেশ অমুজর কর না, প্রান্তরে যাও না, সধৃদি বারু ভোষাকে স্পর্ণ করিতে পারে না। তুমি মহামান্যা স্বন্ধরী অন্তঃ পরিকাগণের নিকটে নিতা অবছিতি করিতেছ, আমি অধম রাজ ভ্তাদিশের হন্ত গত হইরা আছি। আমি অমণ কার্মে ব্যাপৃত, আমার মন্তক ঘূর্ণারমান।" যবনিকা বলিল "ভিগিনি! আমি ভোষার ন্যার আকাশে দিরোদেশ উত্তোলন করি নাই, আমার মন্তক মন্দিরে অবনত রহিরাছে। যে ব্যক্তি রখা মন্তক উন্নমিত করে, তাহারই দুর্দ্ধশা হর। ৩৪।

এক শ্বিকে দেখিরাছিলাম যে মকা মন্দিরের ছারে মন্তক ছাপন করিরা ক্রেন্সন করিতেছে এবং বলিতেছে " দরামর পরমেশ্বর! তুমি জান মূর্য অভ্যাচারী লোক ছারা কি ছইতে পারে। সেবাতে ক্রেটি করিরাছি জুজন্য ক্ষমা প্রার্থী। আহার সাধনার বল কিছুই নাই। যোগিগণ তপস্যার ফল, বণিকেরা বাণিজ্ঞা দ্রব্যের মূল্য প্রার্থনা করেন। জামি না তপসাা পাঁ বাণিজ্ঞা করিয়াছি। তুমি জামাকে বিনাশ কর, বা জাপরাধ মার্জ্জনা কর। জামি ভোষার ছারে মন্তক অর্পণ করিয়া রহিলাম। জামার কিছুই বলিবার নাই, যাহা তোমার আনেশ ডাহাই জামার শিরোধার্য।" ৩৫।

মহর্বি আব্দুল্কাদেরকে কেছ দেখিরাছিল যে মকা মন্দিরের প্রাচীরে
মুখ ছাপন করিরা এরপ বলিতেছেন "প্রভো! জামার প্রতি রূপা কর,
আমি লান্তির উপযুক্ত ছইলে বিচারের সভাতে আমাকে অন্ধ করিরা
আনরন করিও। তাহা ছইলে পুণাবান্ লোকদিশের সাক্ষাতে লক্ষা
পাইন না। আদমি মৃতিকার মন্তক ছাপন করিরা বিনর পূর্বক বলিতেছি
প্রতি প্রাতঃকালে তোমাকে শ্বরণ করি। প্রতো! কোন দিন তোমাকে
বিশ্বত ছইনা। এ দীনকে কি তুমি কিঞিৎ শ্বরণ করিয়া থাক ?" ৩৬।

এক জন যোগীকে কেছ কিজাসা করিরাছিল বে প্রকৃত বোগ কি ? ভিনি বলিলেন "প্রাতন কালে পৃথিবীতে এরপ কতক গুলি লোক ছিল বে ভাছারা বাছ্যে উচ্চুখল ছদরে জ্বণাট, এইক্ষণকার লোক বাছিরে জ্বণাট অন্তরে উচ্চুখুল। বলি প্রভি মুছুর্জে ভোষার বন নানা বিষয়ে জ্বণ করিতে থাকে, তুমি নির্জনে বসিরা ছদরের শুছভা দর্শন করিতে পারিবে না। ধন মান কৃবি বাণিজ্য রাথিরাও যদি ঈশ্বরকে ছদরে ধারণ কর, ভাছা ছইলে তুমি সেই বিষয় ব্যাপারের মধ্যে ও নির্জনবাসী যোগী।" ৩৭।

### পঞ্চন অধ্যায়।

#### বাক্যসংযয়।

কথোপকখনে শুভজাশুভ ছুই ঘটিয়া থাকে। শাক্রর চক্ষু অশুভ ব্যতীত কিছুই দেখে না। জভএব বাকোর শাসন নিতান্ত আবশ্যক। কোন বন্ধ্ বিলয়াছেম "পরম শাক্ত শুভকেও কখন অশুভরপে দর্শন করে, শাক্তভা কল্মিড চক্ষে গুণও দোষ রূপে প্রকাশ পার, পুষ্পত শাক্রর নরনে কণ্টক। স্থান্থ্যের ভুবন দীপ্তিকর রশ্মি ছুছুন্দরীর চক্ষে হেয়।" ১।

ব্যবসায়ে এক জন বণিকের সহত্যমুদ্রা ক্ষতি হইরাছিল। সে আপন
প্রাক্তক বলিল বে "এ বিষয়টী প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহ।" পুত্র বলিল
"বে আজ্ঞা, বলিব না, কিন্তু না বলার উপকারিতা আমাকে বুঝাইরা দিতে
হইবে, এরপকরার যুক্তি কি?" পিতা বলিল "তাহাতে একটা ক্লেশ
হইছে বাঁচা যায়, একেত সম্পত্তি নফ হওয়াতে এক ক্লেশ হইয়াছে, তাহা
ব্যক্ত করিলে তাহার উপর আবার প্রতিবেশী শক্রগণ কুলক্য বলিবে।
পতিতেরা বলিয়াছেন যে আপনার ছঃখ শক্রকে জানাইও না, সে হায়্য
উপহাস করিবে।" ২।

এক জন অধার্ষিক অবিশ্বাসীর সক্তে এক ধার্ষিক পণ্ডিতের বিচার উপছিত হইরাছিল, পণ্ডিত বিচার আরম্ভের অপ্পক্ষণ পরেই নিরস্ত হইরা চলিরা
যান। কেহ তাঁহাকে বলিল " এডাদৃশ জ্ঞান অভিজ্ঞতা সত্ত্বে তুমি এক
জন অধার্ষিকের সঙ্গে বিচারে পারিরা উঠিলে না,আশ্চর্যা!" তিনি বলিলেন
" আমার বিদ্যাধর্ষ পুত্তক কোরাণে, ঋষিদিগের উপদেশ বচণে, সে যখন
তাহা ভুচ্ছ কলে, বিশ্বাস করে না, তুখন তাহার নাত্তিকভার বাক্য শ্রবণে
আমার কি প্রাজ্ঞন? যে ব্যক্তি ধর্ম পুত্তক ও শান্ত্র অমান্দ্র করে ভর্তীর
না দেওরাই ভাহার কথার উত্তর।" ৩।

চিকিৎসক জালিমুস্ এক মূর্খ পাষওকে দেখিরাছিলেন যে সে এঁক পাশুতের গ্রীবা আক্রমণ করিয়া অপমান করিতেছে। ইহা দেখিরা তিনি বলিলেন " যদি ইনি যথার্থ পণ্ডিত ছইতেন, তাহা ছইলে মূর্থের সঙ্গে ইহার এই ব্যাপার উপস্থিত ছইত না।"

ছই জন জানবানের পরস্পার বিবাদ ও শক্তা হর না। আবার মূর্থের সজে ও জানবান্ কলহ করেন না। মূর্থ পণ্ডিতকে হ্রকাক্য বলিলে পণ্ডিত বিন্দু ভাবে ডাহাকে সাজ্না করিয়া থাকেন, কটুক্তি করেন না। হুই সন্থানর বাক্তি একটা কেশ স্তুকে রক্ষা করেন, কিন্তু হুই মূর্থের হস্তে লেই শৃত্বানও ছিল্ল ছইয়া যায়। ৪।

আরব দেশে সোব্ধান নামক এক জন অদিতীর বাগী ছিলেন।
তিনি শহংসর বাাপিরা সভার উপদেশ দান করিলেও একটা কথার ও পুন
ক্তি করিতেন না। পুনর্বার উহা বলা আবশ্যক হইলে অন্য প্রণালীতে
ভাব প্রকাশ করিতেন।

বাক্য সভ্য মধুর শ্বদয়গ্রাহী প্রশংসার উপাযুক্ত হইলেও যদি তাহা একবার বলিয়া থাক সহসা পুনর্কার বলিও না। যে মিন্টায় একবার ভক্ষণ করা শিয়াছে, তাহাতে আর শীধু প্রৱতি হয় না। ৫।

কোন ব্যক্তি আপনা হইতে নিজের মূর্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু দে করিয়া থাকে যে অন্যের বাক্য সমাপ্ত না হইতে কথা আরম্ভ কুরে।

এক জনে কথা বলিতেছে এমন সমরে তুমি কথা আরম্ভ করিও না। বিবেচক সন্তর্ক লোকেরা অন্য বক্তাকে নীরব না দেখিলে কথার প্রর্ত্ত হয়েন না। ৬।

এক বুৰক কোন মস্জিদে আজাঁ (ডাকনমাজ) করিত। ডাছার স্বর
শক্তান্ত কর্কশ ছিল। ডাঁছার আজার কঠোর শদে সকলেই মনে কট পাইত।
মস্জিদের আলাক এক জন সক্ষরিত্র ন্যার পরায়ণ ধনবান্ লোক ছিলেন।
ভিনি আজা দাতাকে মনংক্ষা না করিয়া এই ভাবে বলিলেন " যুৰক!

প্রতিবাদের অনেক জন প্রাচীন্ জাঁজা দায়ক আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে পাঁচ টাকা পাইয়া থাকেন, আমি জোমাকে দল টাকা দিতেছি, তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও।" জাঁজা দাতা তাহাতেই সন্মত হইয়া চলিয়া গোল। কিয়ৎকাল পরে নে সেই ধনবালেরনিকটে আসিয়া বলিল "মহালয়! আপনি দল টাকা দান করিয়া আমার ক্ষতি করিয়াছেন, এই ক্ষণ যে মস্জিদে জাঁজা দিতেছি, সেই মস্জিদের অধাক্ষ অন্যত্র গমনের জন্য আমাকে বিশ টাকা দিতে চাহেন আমি সন্মত হই নাই।" ধনী বলিলেন "সাবধান! যে পর্যান্ত পঞ্চাল টাকা দান না করে সন্মত হইবে না।" ৭।

কোন কঠোর কণ্ঠ পুরুষ উচ্চৈঃমরে কোরাণ পড়িত। এক দিন এক ভার লোক ভাষাকে জিজ্ঞানা করিল যে "তোমার বেতন কত?" সে বলিল "যৎকিঞ্চিৎ।" ভাষাতে তিনি বলিলেন "এই নামান্য বেতনের জুনা কেন এত দূর পরিশ্রম স্বীকার কর?" পাঠক উত্তর করিল " ঈশ্ব-রের নামে পাঠ করি, বেতন অপ্প ভাষাতে ক্ষতি কি?" তিনি বলিলেন "আমি ঈশ্বরের নামে বলিতেছি, তুমি কোরাণ পড়িও না। তুমি কোরাণ পাঠ করিলে মুসলমান ধর্মের সৌন্দর্যা বিনফ ছইবে। ৮।

করেক জন ভারতবর্ষীর পণ্ডিত প্রপ্রমিদ্ধ রাজা নওসেঁরওরাঁর প্রধান
মন্ত্রী বোজর্চমেহেরের চরিত্রসম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহাদের বিচারে
তাঁহাতে গুণ ভিন্ন দোষ দৃষ্ট হয় না। কেবল এই একটা মাত্র দোষ লক্ষিত
হয় যে তিনি বিলম্বে কথা বলেন, তাঁহার কথা শ্রবণের জন্য শ্রোতাকে
অনেক প্রতীক্ষা করিতে হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া বোজর্বচ্চমেহের বলিলেন "হঠাৎ বলিয়া লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা কি বলা কর্ত্তব্য এরপ চিন্তা
করিয়াবলা শ্রেয়ঃ।"

বাক্যকুশল প্রবীণ লোকেরা অত্যে চিন্তা করেন, পরে কথা বলেন।
সম্বক্তা হইলেও তুমি চঞ্চল ভাবে কোন কথা বলিও না। কিঞ্চিৎ বিলয়ে বল
ভাহাতে ক্ষতি নাই। চিন্তা কর ও তংশর কথা বল, লোকে প্রবণে অনিক্ষা
প্রকাশ করার পূর্বে তুমি বচনে কান্ত হও। মনুষ্য বাক্ শক্তি ওবেই

পশু অপেকা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তুমি বাকোর ব্যবহার লা জানিলে পঠি তোমা অপেকা শ্রেষ্ঠ। ১।

এক জন পারস্য দেশাধিপতির সভাতে সভাসদ্র্যণ কোন বিষয়ের
মন্ত্রণা করিতেছিলেন। তখন প্রধান মন্ত্রী মেনিভাবে ছিলেন। সকলে
ভাঁহাকে জিজাসা করিলেন "তুমি কেন কিছু বলিভেছ না?" অমাত্য বলিলেন "মন্ত্রিগণ, চিকিৎসকের ন্যায়, চিকিৎসক স্কন্থ ব্যক্তিকে ঔবধ প্রদান করে না। আমি যখন দেখিতেছি তোমাদের অভিমত বিশুদ্ধ, তখন ভাহার উপর আমার কিছু বলা উচিত নয়। অন্য লোক দ্বারা কোন কার্য্য সুসম্পান হইলে ভাহাতে আমার বাক্য ব্যয় করা অপ্রয়োজন। যখন দেখি অন্ধ বাইতেছে ও সন্মুখে কুপ, তখন মৌন থাকা আমার অপরাধ। ১০।

নরপাল মহামুদের প্রধান সচিব হোস্নময়মন্দকে করেক জল রাজাছুচর এরপ জিজাসা করিয়াছিলেন যে "অদ্য মহারাজ অমুক বিষয়ের
মন্ত্রণায় তোমাকে কি বলিয়াছিলেন ।" হোস্নময়মন্দ বলিলেন, "তাহা
তোমাদের অংগাচর না থাকিবে।" ভাঁহারা বলিলেন "যে সকুল
কথা ভোমার সঙ্গে হর, নরপাল ভাহা আমাদের নিকটে বলৈন না।" মন্ত্রী
বলিলেন "যখন জান, এই বিশ্বাসে মহারাজ আমাকে বলিয়াথাকেন যে
আমি ব্যক্ত করিব না, তখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাই অনুচিত।"

রাজা যে কথা গোপনে -রলেন তাহা অনাকে বলা কর্ত্তকা নয়। যিনি রাজ রহস্য ভেদ করেন, তিনি আপোনার মন্তক লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ১১।

এক জন ভোত্ত পাঠকের কণ্ঠ-শ্বর নিভান্ত শ্রবণ কটু ছিল। বিস্তু সে উহা স্থানিত বলিয়া বৈধি করিত; এজন্য সর্কাদা উচ্চিঃস্বরে ভোত্ত পাঠে রভ থাকিত। প্রতিবেশা মওলী ভাহার কর্কশ নিনাদে নির্ভ অস্থেথ কাল যাপন করিত। সে মনঃ পীড়া পাইবে ভাবিয়া শ্বর বিরস্ভার বিষয় ভাহাকে কেছ জাপন করিত না। একদা অন্য এক জন ভোত্ত পাঠক জীহার নিকটে আসিয়া বলিল "ভাতঃ! অদ্য এক স্বপ্ন দৈখিয়াছি।" দে জিজাসা করিল "ভাল, কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?" বলিল "এরপ্র দেখিয়াছি যে ভূমি স্বর লালিভা লাভ করিয়াছ, সকলে ভোমার পাঠ অবণে আনন্দানুভব করিভেছে।"

ইছা শুনিয়া পাঠক কিঞ্চিৎ অমুধ্যান করিয়া বলিল " সধে ! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কৰুন, তুমি উত্তম শ্বং দেখিরাছ। তুমি আমাকে আমার দোষ জানাইলে, এইক্ষণ বুঝিতে পারিলাম আমার কণ্ঠধনি শ্রবণ-বিরস : সকলেই আমার পাঠ প্রবণে ক্লেশ পাইতেছে। অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করি-লাম যে আর কথন উচ্চৈঃশ্বরে পাঠ করিয়া লোকদিগকে পীড়া দিব না।"

সেই বন্ধ্র প্রতি আমি অসম্ভর্ক, যিনি আমার দোষকে গুণ বলিয়া আমার হৃদয়জাত কণ্টককে পূজা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি শক্ত, বিনি আমার দোষ দেখিয়া আমার নিকটে গোপন রাখেন। দোষ প্রদুষ্শন না করিলে অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ আপন দোষকে গুণ বলিয়া হৃদয়জ্ম করে। ১২।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

#### देशयाञ्च ।

একজন ভিক্ষক হল্ব নগরের বণিক সম্প্রান্ত স্থোধন করিয়া বলিয়াছিল "হে ধনবান্ লোক সকল! বদি ভোমাদের বিবেচনা ও আমাদের ধৈর্য থাকিত তাহা হইলে সংসার হইতে বাচ্ঞা উঠিয়া যাইত।" হে ধৈর্য! ভূমি আমাকে ধনী কর, ভোমার ন্যায় ধন আর বিছুই নাই। ১।

মিশর দেশে তুই ভ্রাতা ছিল। তাহাদের একজন বিদ্যা শিক্ষা আঁন্য জন ধন সংগ্রহ করিল, এক ভ্রাতা নানা শাল্তে পণ্ডিত, অপর ভ্রাতা মহা ধনী হইল। একদা সেই ধনবান্ পুৰুষ পণ্ডিত ভ্রাতাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "আমি পরম ভাগ্যবান্ হইয়াছি, তুমি সেই দরিত্রই রহিলে?" পণ্ডিত ইহা শুনিয়া কহিল "ভ্রাতঃ! সম্পদের জুন্য ঈশ্বকে কৃতজ্ঞতা দানে আমারই অধিক অধিকার। যেহেতু আমি ধর্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের সম্পত্তি শাক্তজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তুমি ফারউন ও হামান নামক নান্তিক ধনীদিগের উত্তরাধিকারী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র কীট বটি পদ দ্বারা দলিত হই, বরটা নহি যে কাহাকে ক্লাঘাত করি। আমি যে লোক পীড়নের ক্ষমতা রাখি না, 'ক্ষরকে এই সম্পদের কৃতজ্ঞতা কখন দান করিব ?" ২।

এক সাধু চরিত্র নির্দ্ধন পুরুষ অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেন, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন। সেই অবস্থান মনের সাজ্বনার জন্য বলিতেন "উপাকরণ শূন্য কটিকা ও সামান্য,বজ্রে ধৈর্য ধারণ করিব। ধনের জন্য ধনীর নিকটে ভেষ্বামোদ করা অপেক্ষা এরপ ভূংশ ও ছানাবস্থার কাল যাপন করা ভোরকর।" কেছ ভাঁছাকে বলিল বে "তুমি কেন বিদিয়া আছ় ? এ-নগরে অমুক ব্যক্তি অভ্যন্ত দরালু ও দানশীল, তিনি ছংগী লোকের মনোবাঞ্চা পরিপুরণে ও দরিদ্র সজ্জনদিশের সেবার জন্য প্রস্তুত রহিরাছেন। তোমার বেরপ হীনাবছা ভাষিবরে তিনি অবগত হইলে অর্থ সাহায্য করিয়া ভোমার উপকার করিতে আপনাকে কভার্থ বোধ করিবেন।" দরিদ্র বলিলেন "ভাতঃ। ক্ষান্ত হঞ্জ, কাহার নিকটে বাচ্ঞা করা অপেক্ষা দরিদ্রভার কফ বহন করা ভাল। ধনীর নিকটে বজ্রের জন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করা অপেক্ষা ছিন্ন বজ্র পরিধান করা স্থকর। ৩।

পারসা দেশীয় কোন রাজা এক প্রবিচক্ষণ চিকিৎসককে আরব দেশে
দুর্মপ্রবর্তক মহাজা মহম্মদের নিকটে পাচাইয়াছিলেন। বৈদারাজ করেক
বৎসর তথার অবস্থান করেন, কিন্তু একটাও রোগী চিকিৎসার্থ তাঁহার
নিকটে আগমন করে না, কেছই ঔষধ চাহে না। চিকিৎসক সেই মহা
পুক্ষের নিকটে যাইয়া নিবেদন করিলেন "আর্যা! আপনার ধর্মবন্ধুদিগের
চিকিৎসার জনা এ দাস আপনার চরণে প্রেরিত হইয়াছে, এতদিন কেছই
এরপ অনুগ্রেহ করিলেন না, আমার প্রতি যে সেবার ভার আছে, ভাহা
আমি সম্পাদন করিতে পারি।" মহাজা মহমদ বলিলেন "এ সকল লোকের
একটা প্রকৃতি এইযে যেপর্যন্ত কুরা প্রবল না হয়, ভোজন করে না, ও
কুষা সম্পূর্ণ নিরন্ত না হইতেই আহারে নির্ভ হয়।" ভিষক্ বলিলেন
"ইহাই, এরূপে আন্থার কারণ।" অনন্তর ভাঁহাকে প্রণাম করিয়া তিনি
অন্ধেশ চলিয়া গোলেন। ৪।

স্পারৰ দেশের কোন চিকিৎসককে কেহ জিজাসা করিয়াছিল বে প্রতি দিন কি পরিমাণ জন্নাহার করা কর্ত্তবা। তিনি বলিলেন "প্রায়ত্তিশ তোলা পরিমাণ ভক্ষণ করা ব্যেয়ঃ।" পুনর্কার জিজাসা করিল "ইহাতে কি শরীরে বল ছইতে পারে?" বলিলেন " এই পরিমাণেই তোমাকে স্পাভাবিক অবস্থায় রাখিবে, ইডোধিক ভক্ষণ করিলে ভারএন্ড হইবে।" ভোজন করা জীবন ধারণ করিয়া ধর্ম সাধন করার জন্য, তুমি মর্দ্রে করিও না যে জীবন ধারণ ভোজন করার জন্য। ধা

খোরাশান দেশীর হুই বন্ধু এক যোগে দেশ জমণ করিতেছিল। তাহাদের একজন হর্মল ছিল, সে হুই দিবস অন্তর আহার করিত, অন্য জন
সবল কার ছিল, সে প্রতাহ তিনবার ভোজন করিত। ঘটনা ক্রমে হুইজন
এক নগরের হারে কোন অপবাদে প্রত হয়, বিচারপতি উভরকেই এক গৃছে
হার বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। সপ্তাহান্তে তাহারা নিরপরাধীরূপে প্রমাশিত হয়, তখন হার মুক্ত করিলে দেখা যায় বে সবল বাক্তি গতাস্থ হইয়াছে,
হুর্মল জীবিত আছে। ইহা দেখিয়া সকলে বিশ্বিত হইল। কোন জ্ঞানবান্ পুকর বলিলেন এ বিবয়ে আশ্বর্যা কিছুই নাই, ঐ বলবান বহু খাদকু
ছিল, কুধার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।
এই দিতীয় বাক্তি অপ্যাহারী ছিল, স্বজ্ঞাং স্বভাবতঃ সে ধৈর্যা ধারণ
করিতে পারিয়াছে ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

অপা ভোজন বাহার অভ্যাস, অভাবের সমরে সে অধিক বিপন্ন হয় না, বহু থাদক ব্যক্তি অন্নাভাবের কন্ঠ সহ্য করিতে না পারিয়া সহক্রে প্রোণ ভাগা করে। ৬।

থক ব্যক্তি স্বীয় পুলকে স্বংগ ভোজনে অবুমতি করিত এবং বলিত প্রচুর আহারে মনুষ্য প্রপীড়িত হয়। একদা পুল তাহাকে কহিদ 'পিডঃ! পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন বে " কুষার ক্লেশ বহন করা অপেকা ভোজনে তৃপ্ত হইয়া মরণও ভাল।" পিডা বলিলেন " বংন! পরিমাণ রক্ষা করিয়া চল এডাধিক ভক্ষণ করিও না যে পরে উদ্বান করিতে বাহ্য হইবে, এরপ অপাহারও করিও না যে কীণ দুর্কাল হইরা প্রাণ ভ্যাগ করিবে।"

আর শরীর মনের পরিপোষক, কিন্তু পরিমাণের অধিক হইলে পীড়া দারক হর, ক্ল্যা কালে বর্থা পরিমাণে শুর্চ কটা ভক্ষণ কর উপকার হইবে, বিদি উপাদের সামগ্রাও বহু পরিমাণ ভক্ষণ কর অপকার বৃচিবে। १। করেক জন দরিজ ভার লোকের নিকটে এক শস্য জীবীর শব্যের মূল্য প্রাপা ছিল, সে প্রতিদিন যাইরা স্বীয় প্রাপা মুদ্রা চাহিত ও কটুজি করিত, অর্থহীন ভারলোকেরা ভাষার মুর্বাকো মৃংবিত থাকিতেন। ধৈর্য ধারণ বাজীত ভাঁছাদের উপার ছিল না। ইহা দেখিয়া কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ বিলিয়াছিলেন বে " শস্য বিক্রেভাকে শস্যের মূল্য দানে আজ কাল করিয়া ভাঁজান অপেকা আপনাকে আহারে বঞ্চিত রাখা উত্তম; ধনীর হারে বাইরা ছারবান্ কৃত অভ্যাচার সহ্য করা অপেকা ধনবান্ হইতে প্রাণ্য উপকারের আশা পরিভাগে করা কর্তব্য।" ৮।

কোন বীর পুৰুষ যুদ্ধে আছত হইয়াছিল। কেছ তাঁছাকে বলিল যে "আযুক ব্যক্তি ক্ষত রোগের উত্তম ঔষধ রাখে। বাচ্ঞা করিলে সে তাহা ভোমাকে দিতে পারে।" সেই ব্যক্তি একজন প্রসিদ্ধ রূপণ ছিল। বীর পুরুষ বলিলেন " ঔষধ চাছিলে সে দিতে পারে, নাও দিতে পারে। প্রদান করিলেও ওদ্ধারা উপকার না হইতে পারে। কিন্তু সেই রূপণের নিকটে একবার যাচ্ঞা করাই বিষম বিপদ্।"

'যে জন নীচ প্রকৃতি লোকের নিকটে তোষামোদ ও যাচ্ঞা করে, সে
শরীরের জন্য আত্মার বল বিনষ্ট করে। প্রাক্ত লোকেরা স্থীক মহত্ত্বের বিনিমরে অমৃতও ক্রের করিতে চাহেন না। নীচতা স্থীকারে জীবন ধারণ করা
আপেকা নিজের মহত্ত্ব রক্ষা করিরা মরণও শ্রের:। বিরস বদন রূপণের
হত্তে শর্করা ভক্ষণ করা অপেকা প্রকুলানন দাতার হত্তে স্মৃতিক্ত মহাকাল
কল খাওরা স্থাকর। ১।

একদা এক নির্ধন প্রক্রের অর্থের বিশেষ প্ররোজন হইরাছিল। কেছ ভাছাকে বলিল যে " অমুক ব্যক্তি মহৈশ্বর্যালী ও বদান্য। তুমি ভাছার নিকটে চাহিলেই ধন লাভ করিতে পারিবে।" দরিত্র বলিল " ভাছার সঙ্গে আলাল পরিচর নাই।" নে কহিল " আমি ভোমান সাহাল্য করিব।" এই বলিয়া হন্ত ধারণ করিয়া ভাছাকে সেই ধলীর ভবদে লইকা গোল। দিরিত্র বাইরা দেখিল যে ধনবান্ অধরোঠ ক্টীত করিয়া কর্তন নরনে বিরস মুখে বিসিয়া আছে। সে ধনীর এই বিরুত আকার দেখিরা কিছু না বলিয়াই চলিয়া বাইতে লাগিল। পথে কেছ তাহাকে জিজাসা করিল যে " তুমি ধনীর নিকটে ঘাইরা কি প্রাপ্ত হইলে ?" সে বলিল " আমি ভাছার দান ভাছার মুখজী দর্শন করিয়া ভাছাকে উপস্থার দিয়া আসিয়াছি।"

অপ্রসর বদন লোকের নিকটে যাইরা কোন বিষয়ের প্রার্থনা করিও না, ভাছার কুবজাবে যনে ব্যথা পাইবে। বদি যাচ্ঞা করিতে হয় সেই ব্যক্তির নিকটে করিবে, যাহার মুখ দর্শনেই মনের সন্তোষ লাভ হইবে। ১০।

একদা রজনীতে কোন নগরে আমি একজন ধনশালী বণিকের গৃছে অতিথি ছিলাম। বণিকৃ আমার সঙ্গে বিশুখল আলাপে নিশা যাপন করিল। কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্রাম করিল না। সে বলিল " আমার অমুক পণ্য তুরুক্ষ দেশে, অমুক সম্পত্তি হিন্দুস্থানে, এই বিক্রয় পত্র (কবালাু) অমুক ভূমির, অমুক জবোর অমুক বাক্তি প্রতিভূ আছে। কখন বলিল ''এক্সবিয়া নগারে গমনের ইচ্ছা রাখি,বেহেডু তথাকার জল বারু উৎকৃষ্ট। আবার বলিল পশ্চিম সমুক্ত অভি ভয়ঙ্কর। পরে বলিল ''লাদি! আর একবার ৰছিৰ্বাণিজ্যের জন্য যাত্ৰা করিব, তৎপব্ন অবশিষ্ট জীবন নিৰ্জ্জনে অবস্থিত ছইব। " আমি জিজ্ঞাদা করিলাম "দে বাণিজ্ঞা কোথায় কোথায় ছইবে ? " विनम रव " भारता मिट्न रामुक हिन मिट्न लहेशा यहित। अनिशाहि দেখানে তাহা মহার্য। চিন ছইতে তথাকার পান পাত্র রোমে আনয়ন করিব। রোমের পট্ট বস্ত্র হিন্দুস্থানে, হিন্দুস্থানের লৌহ হলবু দেলে, হল্বের কাচ এমনে, এমন হইতে কোন দ্রব্য লইয়া পারস্য দেশে বাইব। অতঃপর দেশাস্তর গমন পরিজ্যাগ করিয়া বিপণিতে অবস্থান করিব।" সে এরপ অনেক প্রদাপ করিল, পরে ক্লান্ত হইরা আমাকে বলিল "দাদি। তুমিও কিছু बल " आमि बिल्लाम " देश कि खेबने कतिवाह, त्य त्यांत्र मगदवं अनुबर्की প্রাস্তরে এক বণিক্ উষ্ট্র হুইডে পভিত হইয়া কি বলিয়াছিল 🕇 🥻 বলিয়াছিল বে স্ংলারাভুরাশ্বীর অদ্রদশী চকু হঁর থৈর্যেতে নর আশান ভৃতিকার পূর্ব बंधेका" ५५।

একদা এক ভূৰ্বল ধীবরের জালে সবল মৎস্য আবদ্ধ হইরাছিল। মৎস্য মহা পরাক্রমে জাল ভাছার হও হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পলায়ন করিল।

ভূতা কোণার জোতোজন আনিবে, না জোতোজন তাহাকে ভাসাইরা নইরা গোল। জাল পুনঃ পুনঃ মংন্য ধরিরা আনে, মংন্য এবার জাল ধরিন। শিকারী সকল সময় ঝাখু শিকার করিতে পারে না, এক সময় ঝাখ ভাহাকে শিকার করে।

অপর জালজীবির্গণ হৃঃধ প্রকাশ করিয়া সেই ধীবরকে এই ভাবে তিরকার করিতে লাগিল "এরপ মংস্য ভোর জালে আবদ্ধ হইরাছিল, তুই ধরিয়া রাখিতে পারিলি না,ভোর কেমন বল?" সে বলিল "বন্ধুগণ! কি করিব? আমার জীবিকা ছিল না, উহার কিছুদিন জীবিকা ছিল। জীবিকা বিহীন জালজীবী অপ্য জলে ও মাছ ধরিতে পারে না, কাল উপস্থিত না হইলে শুষ্ক ভূমিতেও মংস্যের মৃত্যু হর না।" ১২।

একদা কোন দরবেশ বন্ধু আসিয়া আমাকে বলিলেন "ভাতঃ! আমার আয় অপে, পোষা অধিক। অন্নাভাবের কন্ট অসন্থ হইয়াছে, এক একবার ইচ্ছা করি যে বিদেশে চলিয়া যাই, দেশান্তরে কোন না কোন প্রকারে জীর জীবিকা নির্বাহ করিব, কেহই আমার ভাল মন্দ জানিতে পাইবে না। পুনর্বার শক্তগণের কটুক্তিকে ভর করি, আমার এই আচনরণকে তাহারা অন্যায় বোধ করিয়া উপহাস করিবে ও বলিবে 'দেখ এ ভূর্কা নির্দাজ কখন সোভাবেশ্যর মুখ দর্শন করিতে পারিবে না, সে কেবল আত্ম সংখাসুসদ্ধান করিল, ত্রী পুত্র পরিজনকে কন্টে কেলিয়া গোল। আমি ব্যবহারিক বিদ্যায় একেবারে অনভিজ্ঞ নহি। সখে! বিদ্যায় বড়ে রাজার অধীনে কোন উপযুক্ত কর্ম প্রাপ্ত হই, তবে চিরজীবল ক্ষতজ্ঞতা ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।'

আমি বলিলাম " প্রের বন্ধো! রাজাসূচর্ব্যের ছিবিধ ভাব, এক ধনের আশা, দ্বিভীর প্রাণের ভর। উক্ত আশার অসুরোধে ভক্ষণ ভরে নিপতিত হওয়া বৃদ্ধিমানের কর্তব্য নয়।" বন্ধ বলিলেন " সাদি! ভূমি এই বাকা আমার অবস্থাস্থারী কল নাই, ভোরার অবিদিত না থাকিবে, ইহা সাধারণে বলিরা থাকে যে, বে ব্যক্তি চুরি করে হিলাবের সময় ভাষারই হাত কাঁপিরা উঠে। সরলতা লিবাভিত্রেত, কেহ সরল পথে চলিয়া পথ প্রান্ত হয় নাই। চারি ব্যক্তি চারি ব্যক্তিকে ভয় করে— দশ্ম রাজাকে, চার প্রহরীকে, অন্যায়াচারী লোক পারিচ্ছিদ্রাসুসন্ধারীকে, ব্যভিচারিনী পরাপবাদকারীকে। পশুতেরা বলিয়াছেন বাহার হিলাব ঠিক আছে, তাহার ভয় কি? যদি চাহ যে হিলাবের দিন শক্রব কমতা থকা হয়, তবে প্রভূর কার্যো বর্ষেচ্ছ ব্যবহার করিও না, জাতঃ। তুমি নির্দোধ থাকিলে কাহা হইতেও ভোষার ভয় নাই, রক্তকেরা মলিন বন্তকেই প্রভরের উপর অভিবাত করিয়া থাকে।"

আমি নদিলাম " ব্যস্য ! তোমার অবস্থা লশকের গম্পাচীর অসুরূপ। কোন শশক কাঁপিতে কাঁপিতে মহা বেগে পদায়ন করিতেছিল। তাহাকে এক পথিক জিজাসা করিল "শশক! তুমি এরপ ভর পাইরাছ কেন, তোমার কি বিপদ্ উপস্থিত ? " বলিল "ভনিয়াছি যে উষ্ট্ সকলকে বেগার ধরিতেছে।'' পথিক কহিল '' রে নির্কোধ! উট্টের সঙ্গে তোর কি সম্পূর্ক ও কি সাদৃশ্য।" শশক বলিল " চুপ খাক, যদি শক্তগণ বলে এও উত্তে র শাৰক, তাহা হইলেই ড ধরা পড়িব, তথন আমাকে উদ্ধার করিবার জন্ম কাহার যত্ন হইবে, কে আমার অবস্থার অনুসন্ধান লইবে ? দূর দেশ ছইতে বিষয় ঔষধ আনমূদ করিবার পর্বে দর্প-দট্ট প্রাণ ভ্যাগ করিবে।" ভক্তপ তোমার ধর্মভীকতা, সাধুতা অভিজ্ঞতাদি গুণ আছে বটে, এদিকে দোষাত্ব-সক্ষামীগণ অন্তরালে আছে, বিৰেধী লোক তোমার পশ্চাতে বহিরাছে। ভাছারা রাজার নিকটে ভোমার যাধুতার বিপরীত কথা বলিবে, ভাছাতে নরপালের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইবে, সেই অবস্থায় তোমার পক্ষে কথা বলিবার কাছার সাধ্য ইইবে? অকএব পরামর্শ এই বেখিভেছি যে তুমি সম্পদের রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যা রাজ্যে আধিশক্তা কর। तोवानिका अधिक नांख इत वटि, किस विश्वतित आनंका **बाट्ड, य**पि মিরাপনে থাকিতে চাও, কুলে অবস্থান করিয়া জীবিকা অর্জন কর। "

বন্ধ ইহা শুনিয়া ছংখিত এ বিরক্ত হইলেন ও আমার প্রতি কটুজি করিতে লাগিলেন '' এই কি ভোষার বুদ্ধি বিকেনা ও মিত্র-হিতেবিতা। প্রাক্ত লোকেরা বলিয়াছেন যে অন্ধৃতিন বন্ধু যারা কারাগারেও উপকার হর, ছুক্ত লোকেরা ভোজনের বেলার কেবল বন্ধৃতা প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি সম্পাদের সময়ে আতা বলিরা সম্বোধন ও বন্ধৃতার গাল্প করে ভাহাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিও মা। যিনি প্রিয় জনের হৃঃখ হ্রবস্থার সময়ে ভাহার সাহায্য করেন, তিনিই বন্ধু বটেন।''

ষধন দেখিলাম আমার পরায়র্শ মিত্র কোন রূপে গ্রাহণ করিলেন না, প্রভাত বিরক্ত হইলেন, তখন অগতা৷ পরিচিত রাজ মন্ত্রীর নিকটে বাইরা প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে জানাইলাম। তাহাতে তিনি বন্ধুকে এক কুদ্র কর্মে নিযুক্ত করিলেন ! কিয়দিন গত হইলে তাঁহার সাধুতা ও কার্যা পটুতা প্রকা-ৰ্শিত হইল, তিনি তদপেক্ষা উন্নত পদ প্ৰাপ্ত হইলেন। তথন ভদীর দেভিাগ্য নক্ষুত্র উরতির অভিমূখে ছিল, অপা দিদের মধ্যে ভাঁছার উচ্চাভিলাম পূর্ণ হইল। তিনি রাজার বিশ্বন্ত ও প্রির পাত্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কডিপায় বন্ধুর সহিত আমি মকা তীর্থের বাত্তিক হইয়াছিলাম। কিছু कान श्राद वर्षन व्यामान थाजाशंमन कदिलाम, बच्च वक् मृद्राद श्रश इद्रोड শাসিরা আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। তথন তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শীণ মলিন मिथिनाम, आमि आम्धर्याविङ इवेता किकामा कतिनाम " मृत्य । वार्शात কি 🍟 মিত্ৰ বলিলেন " বাছা কছিয়াছিলে বান্তবিক তাহাই বটিয়াছে। কতক গুলি বর্ত্যা-পর লোক আমার শত্রু ছইল ও আমার বিকল্পে নানা অমূলক কথা বলিরা আমার অনিষ্ট নাধনে রাজাকে কুমন্ত্রণা দিল। ভূপতি প্রক্লত ঘটনার অনুসন্ধান করিলেন না, বাস্তবিক পুরাতন বন্ধাণ, এক হৃদর স্কৃত্র্ উচিত কথা বলিতে কান্ত হইলেন, চিরকালের প্রণয় বিস্মৃত হইলেন। ব্ধন কাছার ভাগা অনুকূল হয়, তথন সকলে তাঁহার প্রশংসা করিয়া প্রেম-ভবে শ্বন্ধে হন্তার্পণ করে, কিন্তু ভাগ্যচাত দেখিলে মন্ত্রকৈ চরণ সমর্পণ করিয়া थात्क । श्रीतानात्व चामि माना ध्यकात माखि धाख ब्रेता काता कम ब्रेताहि-লাম। নর পতি আবার ধন সম্পতি রাজ কোষ ভুক্ত করিয়াছেন। কিছু দিন हरेन कांद्राभाव हरेए मुक हरेगाहि।" देवा अनिया आपि वनिनाम "मटन !

নেই সমর আমার কথা আৰু হর লাই, আমি বলি নাই কি যে রাজাকুর্বা সমুদ্র বাশিজ্যের ন্যাম, ভাষাতে লাভ ও ভর উভয়ই আছে। ধন সঞ্চয় হইতে পারে, ভরতে পড়িরা মৃত্যু ও ঘটিতে পারে। অনন্তর ক্ষত রোগে লবণামু বর্ষণের ন্যাম বন্ধুর হংশ বাশায়ত জনগ্রেক অনুযোগ বাক্যে অধিক-ভর বাশিত করা উচিত বোধ হইল না। ১৩।

কোন উদ্ধৃত অভাব মহা পরাক্রান্ত বুবা জীর পিডার নিকটে আসিরা নিবেদন করিল "বে, দারিজ্ঞা ক্লেশ আর সহু করিতে পারি না, দেশান্তর গমনের উদ্যোগী হইরাছি, বিদেশে বাত বলে প্রাচুর হন সংগ্রাহ করিতে পারিব।"

জনক বলিলেন " প্রা! ছরাশা পরিত্যাগ কর, ধৈর্য পাশে চরণ বন্ধন কর। শুদ্ধ বল বিক্রম দারা কেছই ধনবান্ ছইতে পারে না, অদ্ধের কব্জল ধারণের নাার গুণ হান বন্ধশালীর যত্ন বিক্রম হয়।"

পুত্র বলিল "পিডঃ! দেশ পর্যাচনে মহা উপকার। ভাহাতে হানর প্রাক্তন হয়, আফর্তা বস্তু দশন ও আফর্তা বিবরণ সকল অবপ করা যায়, নগরের শোভা নিরীক্ষণ ও নামা বছুর সহবাস লাভ, সন্মান প্রান্তি, নীতি শিক্ষা, ধন রুছি, বাবসারের উম্নতি, লোক চরিত্র পরীক্ষা, দেশ দেশান্তরের নামা বিষয়ে অভিক্ততা লাভ হয়। পণ্ডিত লোকেরা বলিরাছেন যে যে পর্যান্ত তুমি গৃহ বাসী হইয়া থাকিবে,সে পর্যান্ত মুখ্যাত্ব লাভ করিতে পারিবে না।"

শিতা বলিলেন " বৎস ! দৈশ জমণের উপকারিতা অলেয। কিন্তু চারি সম্প্রদারের লোকেই সেই উপকার ভৌগ করিতে পারে। প্রথমতঃ বণিক্, বিতীর বাগ্যী পণ্ডিত, তৃতীর স্থপ গার্থক, চতুর্থ, অমজীবী ব্যবসারী। এই সকল লোক ব্যতীত যাহারা চুরু ছি বশতঃ বিদেশে গ্যমন করে কেহ তাহাদদের নাম ধাম ও জিজ্ঞালা করে লা। পানে পানে তাহারা বিপাদের সহিত্ত দাকাৎ করে।"

ৰুবা ৰলিল " পিডুঃ! পণ্ডিতেরা বলিরাছেন যদিচ লবর প্রাণী মাল্লেরই জীবিকা নির্মণ করিয়াছেন, তথাপি তাহা প্রাণ্ডির জন্য যড় করিতে হইবে। বিপদ্ যদিচ অনিকার্যা জ্থাপি বিপদের ছার হইতে

দুৱৈ পাকিৰে। আমি ৰাজ্বদে মন্ত ছন্তীকে পরান্তৰ করিতে পারি,জুক পার্ক-লের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম। অভএব ভাত। পরামর্শ যে বিদেশে যাইব,জার बेट्डाबिक मातिका क्रिम गण वह मा, यूर्वा देश विनदार शिखांत जानीकीम প্রার্থনা করিয়া যাত্রা করিল। কিয়ক র গমন ব হিল্প এক বেগবড়ী প্রকাশ্ত ভোত-স্বতীর ডটে উপস্থিত হইল। তথার জাসিরা দেখিল যে কর্তকগুলি লোক তর পণ্য দানে নৌকারোহণ করিয়াছে। বুবাপুক্ষের সঙ্গে কিছুই ছিল মা। পার করিবার জন্য নামা আকার বিনর ও অমুনর আর্ডনাদ করিন। ভাছাতে ও কর্ণধারের দলা না দেখিয়া ভন্ন প্রদর্শন করিতে লাগিল। কর্ণধার তৎপ্রতি জ্রকেশ না করিয়া হাস্য করিয়া বলিল " তুমি অর্থ ব্যতিরেকে কখন বলের সহারতার নদী সমুতীর্ণ হইতে পারিবে না। এক জন ফুর্মানের অর্থ দল জন বলবানের বল অপেকা কার্য্য কর। তুমি যখন নির্ধন, তপন কাছার প্রতি वन कडिएक शांत्र ना, धन धार्किएन वर्णत व्यक्तांक्रम करत मा। " कर्न धारतत এই» সাহস্কার কর্মলা বাকো সুবা পুরুষ কোপে অধীর হইল। ইচ্ছা করিল যে ইছার প্রতি কল প্রদান করে; কিন্তু নৌকা দুরে গিরাছিল উল্লৈ:-খারে ডাকিয়া বলিল " এই পরিধেয় বজে বদি ভোমার তৃতি হয় প্রদান করিতে পারি " ভাছাতে কর্ণারের লোভ হুইল লোকা কুলে আনমন করিল !

লোভ বুন্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টি লভি রোধ করে, দোভ শশু পদ্দী মংস্য প্রভৃতিকে বন্ধন করে।

নৌকা তীরে আসিবামাত্র যুবা পুক্র আঞ্চ ও গলদেশ আক্রমণ পূর্বক কাণ্ডারিকে উদ্ধে উঠাইয়া সবলে ভূতলে নিব্দেপ করিল এবং ভ্রমানক রূপে মুঠি প্রহার করিতে লাগিল। নৌকাধিরঢ় ব্যক্তিগণও পোত্রাহককে রক্ষা করিবার জ্ঞনা অপ্রসর হইয়া প্রহার প্রাপ্ত হইল। কর্ণধার বিনর বাক্যে যুবা পুক্ষের সহিত প্রণয় স্থাপন ব্যতীত মুক্তির জন্য উপায় দেখিল না।

বিবাদ উপস্থিত দেখিলে বিনত্ত হুইবে, নজতা বিরোধের ছার ৰুদ্ধ করে। প্রকোষল কার্পাদ-পুঞ্জে কেই কখন শাণিত থক্ষোর আখাত কুরে না। মিন্ট কথা দরাও প্রক্লোতার হস্তীকেও একটা কেশ স্থানে বন্ধ রাখা বার। প্রাথম ও বিনয় সদাচারে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, ভাহাতে ওক্তা গ্রাদর্শনের প্রয়োজন কি ?

ভখন কর্ণধার পূর্ব-ক্রড অপরাণের জন্য বিনীত ভাবে ক্ষমাঞার্থী হইলও মুবা প্রকাকে সাদরে নেকিন্ন উঠাইরা যাত্রা করিল। কিন্তুল্য একটী অত্যুক্ত কীর্ত্তি ভঙ্ত নলীতে পত্তিত ছিল; কর্ণধার কৌশল পূর্ব্বক তথার নৌকা লইরা গিরা আরোহীদিনকে বলিল " এখানে বিপদের আশহা, ভোষাদের মধ্যে যিনি সময়ক বলশালী, উাহার উচিত যে গুণ-রক্ত্ গ্রেছণ করিয়া ভঙ্তোপরি আরোহণ করেন, ভাহা ছইলে নেকি নির্বিদ্যে রক্ষা করিতে পারি।"

বুবা পুৰুষ সর্বাদা স্থায় বল বিজ্ঞানের অহকারে স্ফীত থাকিত। বিশেকতঃ তথন কোপে অব ছিল, স্বত্তাং পরিগাম চিন্তার অবকাল পাইল না। কর্মারের কথাতুসারে সমর্কে গুড়োপরি আন্তেইণ করিল। মানি তথকাণ গুণরক্ত ছিল করিলা নিকা দূরে সইলা সেল। উপারহীন সুবাতখার একাকী পড়িরা রহিল। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন " যদি তুমি কখন কোন ব্যক্তির অন্তরে হুংখ দিরা খাক, পরে তাছার সহিত সন্তাব করিলেও প্রদক্ত হুংখের প্রতিকল পাওরা অসম্ভব নছে, স্বত্তহান হইতে শর বহির্গত হইলেও অন্তরে তাছার যাতনা থাকিয়া যায়। প্রাচীরে প্রন্তর নিক্ষেপ করিবে না, সেই প্রন্তর প্রাচীর হইতে কিরিয়া আসিয়া ভোমাকে ব্যথা দিতে পারে।"

হুই দিবসের কঠের পর বুবা পুরুষ নিজার আকর্ষণে জলে বিসর্জিত হুইল। পরে ভাসিতে ভাসিতে মৃতপ্রার হুইরা তিন দিনে ফুল লাভ করিল। তথার ফল মূলাদি আহার হারা কিঞ্চিৎ সবল হুইরা গামন করিতে লাগিল। বুবা কুখা তৃষ্ণার আহুল, এমত সমরে এক ফুপের দিকটে উপনীত হুইরা দেখিল যে তৃষ্ণার্ত লোকেরা মূল্য হারা জল গ্রহণ করিতেছে। বুবক বিনীত ভাবে আপন হ্রবছা জানাইরা জলপ্রাথী হুইল; কিন্তু মূণবামী অনুথাহ করিল না। মূবক আগতা প্রহার রভি অক্ষামা করিল। তাহার দৃঢ় মুক্তির আহাতে কতিপর ব্যক্তি একেবারে মৃত্তাপ হুইরা পড়িল। অনত্রর প্রহাত জ্বনগণের আত্মারবর্গ সমবেত

ছইষু। ভাষাকে আক্রমণ পূর্বক গুৰুতর ব্লুপে প্রহার করিয়া তথা হইতে। নিজাশিত করিল।

মূলক ব্লাল একত্র হইলে হস্তীকে পরাত্তব করে। পিণীলিকাকুল একতা বস্কুল করিলে ঝাতের চর্ম উৎপাটন করিতে পারে।

শ্ব্যামী হইরা সারং সময়ে এক দক্ষা-ভরসংকুল ছানে আসিরা উপস্থিত হইল। তথার বণিক্দিগকে দক্ষা ভরে নিতান্ত ভীত ও কম্পিত দেখিরা বলিল "বন্ধাণ! তোমরা কোন ভাবনা করিবে না, আমি বখন আছি, তখন চিন্তা কি? আমাকে অর ও পানীর প্রদান করিরা কর ও স্বল কর। একাকী আমিই পঞ্চাশত দক্ষাকে প্রাভব ক্রিব।"

যুবকের বাকো বণিক্দিগোর সাহসের উদ্ধ হয়। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাছার প্রার্থনা পূর্ণ করে। ক্ষুৎপিপাসার প্রারল্যে যুবক অবসর হইরা পড়িরাছিল। তখন প্রচুর পানাহারে তৃপ্ত হইয়া যোর নিজায় অভিভূত হইল। উক্ত সম্প্রদায়ে একজন বছদর্শী রুদ্ধ বণিক ছিলেন। তিনি সঙ্গী-দিগকৈ কহিলেন " ভ্রাভূগণ! সামি ভোমাদিগের উদারতা দেখিয়া চিস্তিত আছি। হইতে পারে, এ ব্যক্তি দক্ষ্য দলের একজন; অবসর বুঝিয়া সহচরদিগকে তত্ত্ব করিবে। অনেক ক্রে শক্ত বন্ধুর বেশে লোকের সর্কাশ করিয়া থাকে। অতএব পরামর্শ যে চল আমরা ইছাকে নিজিজ রাখিয়া প্রস্থান করি। যে পর্যান্ত চরিত্র পরীক্ষা না ষয়, দে পর্যান্ত বৈছুকে কখন বিশ্বাস করিব না, যাহারা বাহিরে বন্ধুতা প্রদর্শন করে তাছাদের শক্ততা সাধনের দন্ত স্থতীক্ষণ " ব্রদ্ধের এই উপদেশ বণিক্লিগের নিকটে সম্বত্ত বোধ ছইল। ভাঁছারা যুবককে দল্ম আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ পণ্য দ্রব্যাদি সহ প্রস্থান করিল। প্রদ্রির যথন ভূষ্য প্রথর ক্রিণ জালে ধরণীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল; তখন যুবক উল্লিখ্ন হইয়া দেখে সার্থবাহণণ চলিয়া গিয়াছে। ইডল্ডভ: বহু অনুসদ্ধান করিল, কিন্তু ভাছাদের কোনৰূপ চিছ্ন প্রাপ্ত হইল না। উপায়-হীন বুবা কতৃক দুর পুর্বটেন করিয়া পুনর্বার কুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া ভূতনে পতিত বহিল।

এনত সময়ে এক রাজকুমার নৃগয়াবুষর্থ ক্রমে তাহার নিকট উপস্থিত

হইলেন। তদীর হ্রবছা দর্শন ও সমুদার হ্বটনার বিবরণ অবণ করির। উচ্চার দরা হইল। কুমার অবিলয়ে আহারাদি হারা প্রস্থ করিয়া তাহাকে বত্ন পূর্বকৈ অদেশে পাঠাইরা দিলেন। পিতা বিদেশগাত পূজকে সমুপ-ছিত দেখিরা আহলাদ পূর্বক মন্তল জিজ্ঞাসা করিলেন। পূজ সমুদার হ্বটনার রভাত নিবেদন করিল। পিতা তৎঅবণে হৃংখিত হইরা বলিলেন "বৎস! যাইবার বেলাই বলিরাছিলাম যে বিদেশে নির্ধন গুণহীন প্রক্ব-দিগের বল বিক্রমের হার কক।" ১৪।

কোন এক নগারে তুই সহোদর ছিল। একজন রাজসেবা করিরা মহৈধর্বাশালী হইয়াছিল, অন্যতর, স্বাধীন শ্রম-জীবীর ব্যবসার দ্বারা কোনরূপে
জীবিকা নির্বাহ করিভেছিল। একদা সেই ধনী, দরিত্র শ্রাভাকে বলিল
" ভাতঃ । তুমি রাজ স্বোর কেন যোগ দিতেছ না, তাছা করিলে শ্রম-সাধ্য
কার্য হইতে মুক্ত হইতে পার।"

দরিদ্র বলিল "তুমি কেন স্বাধীন ব্যবসায় কর মা, তাহা হইলে য়ণিত অধীনতা শৃথাল হইতে রক্ষা পাইবে। প্রাজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন ' স্বৰ্ণ-মণ্ডিত কটাবন্ধনী কটাদেশে বন্ধন করিয়া রাজনেবায় দণ্ডায়মান হওয়া এবং কভাঞ্জলিপুট্রে ধনগর্মিত জমগণের নিকটে নিয়ত উপস্থিত থাকা অপেক্ষা শাকামভোজী ও অনারত শরীরে ভূতলশারী হইরা জীবন ধারণ করা উত্তম।' ভাতঃ! আমার আয়ুজাল এই অবস্থাতেই শেব হইল; এইক্ষণ আর স্বাদ্য ভক্ষণে ও স্থপরিক্ষণ পরিধানে প্রয়োজন কি? হে উদর! উপকরণ-শূন্য এক থওা কটিকায় পরিভূপ্ত থাক; তাহা হইলে রাজনেবায় আর পৃষ্ঠকুক্ত হইবে না।" ১৫।

কেছ বদানাবর হাতমকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিল যে "তুমি জগতে কাছাকেও আপনা অপেকা অধিকতর সংসাহসী দেখিরাছ বা শুনিরাছ কি?" তিনি বলিলের "হাঁ, এক দিন আর্বের সমুদার সম্ভ্রান্ত লোককে জ্যোক আহ্বান করিয়া কোন প্রয়োজন বলতঃ প্রান্তরে বিরাহিলান। ভবার এক কাইরিয়াকে দেখিলায় যে কাঠ সক্ল পঞ্জীয়ত করিয়াছে। আদি

বঁলিলাম " তুমি হাতমের ভবনে কেন বাইতেছ না ? বহু লোক জন্য সেখানে আহার পাইবে।" দেই কাঠুরিয়া বলিল ' বে ব্যক্তি পরিজ্ঞম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে সে কটিকার জন্য হাতমের নিকটে ভোষামোল করিতে প্রস্তুত্ত নয়। ' আহি এই কাঠুরিয়াকে আমা অপেকা অধিক সাহমী ও আধীন ছির করিয়াছি।" ১৬।

থকদা একজন দরিক্র বস্ত্রান্ডাবে বালুকা পুঞ্জ দ্বারা লক্ষ্যা নিবারণ করিয়া পথপ্রান্তে শরান ছিল। তখন মহাপুক্তর মুদা তাহার নিকটে উপস্থিত হরেন। দরিক্র ভাঁহাকে দেখিরা বলিল "ভগবন্! দারিজ্যে বড় কন্ট পাই-তেছি, প্রার্থনা করুন যেন আমি ধনী হইতে পারি। মুদা প্রার্থনা করিলন ও চলিয়া গোলেন। ঈশ্বরেচ্ছার দেখন সম্পান্ন হইল। কিয়ংকাল পরে মুদা প্রভ্রাগমন করিয়া দেখিলেন যে শান্তিরক্ষক ভাহাকে বন্ধন করিয়াছে ও বন্ধলোক ভাহার চতুপ্পার্থ হোরিয়া রহিরাছে। তিনি জিজ্ঞানা করিলেন "ইহার কি হইরাছে?" কেছ বলিল "এ ব্যক্তি প্রাপানে মন্ত হইরা এক জনকে হতা৷ করিয়াছে। দেই আপরাধেইছাকে মৃত্যু দণ্ড প্রদান করিবার জন্য ব্যা ভূমিতে লইয়া যাইতেছে।

নীচ লোক ক্ষমতাশালী চইরা উঠিলে এর্ব্বর্লদগকে উৎুপীড়ন করে।
মার্জারের পক্ষ থাকিলে চটক পক্ষীর বংশ বিলোপ ছইড, যথন এর্জান্ত লোকের ধন সম্পদ হয়,তথন তাহার অর্ক্কন্দ্রে পাওরা আবশাক হইয়া উঠে।
ফলাতুন বলিয়াছিলেন যে পিপীলিকার পক্ষোদাম না হওয়াই ভাল। ১৭।

কেছ বলিরাছিল বে একদা আমার পাছকা ছিল না। পাছকা ক্রম
করিবার অর্থেরও অভাব ছিল। তথন আমি কুকা নগরের সাধারণ ভজনালঙ্গে আগমন করি, খূন্য পদ বলিরা মনঃকুর ছিলাম। তথার আসিরা দেখি
বে এক ব্যক্তির পা নাই। তথন আমি নিজের পাছকা অভাবে ধৈর্য ধারণ
করিলাম ও ঈশ্বরকে ধনাবাদ দিলাম।

ভোজনতৃপ্ত ব্যক্তির নিকটে পালার, শাকার অপেকা ও অকিঞ্ছিৎকুর। কিন্তু কুথার্ভ দরিজের নিকটে শাকার, পালার বং উপাদের। ১৮।

### সপ্তম অধ্যায়।

#### निका ७ छेश्राम्म ।

কোন পণ্ডিত স্বীয় লিশু পুত্রকে এইরপ উপদেশ দিয়াছিলেন "বংস!
বিদ্যা শিক্ষা কর,এই সংসারের রাজ্যেবর্ধা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। রক্ত
কাঞ্চন তর শূন্য নহে, হর দশ্য একেবারে তাহা অপহরণ করিবে, নর ভূষামী
ক্রমে ক্রমে আত্মাৎ করিবে। কিন্তু বিদ্যা চিরস্থায়ী উৎস, অবিচলিত
সম্পাদ, ধননাশে বিঘানের হৃথে নাই, তাঁহার জীবনে বিদ্যাই ধন। বিঘান্
স্কর্মের সন্ধান লাভ করেন, উচ্চ আসন প্রাপ্ত ছয়েন। শুর্থের সকল স্থানেই
হৃথে। ১।

जामि कान विमानता अक निक्किक एमिश्रा हिलाम, तम विद्रमण्यू । কটুভাষী কৃষভাব পরপীড়ক বিমর্বপ্রকৃতি অসহিষ্ট্র। তাছাকে দেখিলেই লোকের মনের আহ্বাদ আমোদ পলায়ন করিত, তাহার কোরাণ পাঠ অবণ করিলে চিত্তের **স্ফ**ূর্ত্তি বিলোপ ছইত <sup>1</sup> কডকগুলি স্থন্দর স্থন্দর বংলক বালিকা সেই হুরস্ত শিক্ষকের কঠোর হত্তে আবদ্ধ হইরাছিল। তাহাদের কাছার কথা বলিবার বা ছাস্য করিবার শক্তি জিল না। সে কখন শিশুর রজহকান্তিকপোলে চপেটাম্বাত করিত, কথন বা তাহাদের কাচভন্র পদয়য় বাঁধিয়া রাখিত। পরে সেই শিক্ষক ত্রন্ধান্ত অভাবের জন্য পদুচাত হয়। তাহার স্থানে একজন শিষ্ট শান্ত লোক নিযুক্ত হয়েন। তিনি শুদ্ধচরিত্র প্রশান্ত প্রকৃতি পরম গন্তীর পুরুষ ছিলেন। নিতান্ত আবশ্যক না বুঝিলে কথা বলিতেন না ছাত্রকে শাস্তি দানের কথা মুখে আনরন করিতেন না। তখন বালকদিণোর অন্তর হইতে পূর্বতন শিক্ষকের ভর চলিয়া গেল, বৰ্ত্তমান শিক্ষককে তাহায়। অকৰ্মণা নিত্তেজ ভাবিল। সেই সময়ে এক একটা বালক যেন এক একটা দৈতা ছইয়া উঠিল। অধ্যাপকের ধৈষ্য গান্তীৰ্য্য দেশিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিল ভূলিয়া গেল। সর্বাদা ক্রীড়া কুর্দন করিয়া বেড়াইত ও একে অন্যের মন্তকে আখাত করিত।

শিক্ষ যদি ছাত্রদিগকে শাসন না করেন, ছাত্রগণ রাজ পথে যাইয়া ক্রীড়া আমোদ করিয়া বেড়ার। ২।

কোন নরণাল স্থীর পূজকৈ শিক্ষার জন্য এক শিক্ষকের হত্তে সমর্পণ করেন এবং অধাপিককৈ বলেন যে ইছাকে নিজের সন্তানের ন্যার শিক্ষা দান করিবে। শিক্ষক যত্ত্ব পরিজ্ঞম করিয়া দীর্ঘ কাল তাছাকে শিক্ষা প্রদান করিবে। শিক্ষক যত্ত্ব পরিজ্ঞম করিয়া দীর্ঘ কাল তাছাকে শিক্ষা প্রদান করিলেন, কল দর্শিল না। এদিকে তাঁছার পূজাণ নানা বিদ্যার স্থপতিত হইয়া উঠিল। রাজা তাছাতে হঃথিত হইয়া শিক্ষককে অনুযোগ ও দও বিধান করেন ও বলেন "তুমি অজীকার পালন কর নাই। প্রণয়ের স্বস্থ রক্ষা কর নাই।" শিক্ষক বলিলেন "মহারাজ। শিক্ষার দোষ মাই, মনুষা প্রকৃতি বিভিন্ন। তুগার্রে রজত কাঞ্চন উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু স্কল

কোন ধনবান্ হন্ত পদ বন্ধন করিয়া এক ক্রীত দাসকে শান্তি দান করিতেছিল। এমন সময়ে এক ব্রদ্ধ খনি তথার উপস্থিত হয়েন ও তাহা দেখিরা সেই ধনবান্কে বলেন "বংস! পরমেশ্বর ভোমার ন্যার মনুষ্যকে তোমার আজ্ঞাধীন করিয়াছেন, ততুপরি তোমাকে প্রভুত্ব দিয়াছেন, তজ্জনা ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ হও, এ দাসের প্রতি এ প্রকার উৎপীতন করিও না। বিচারের দিনে এ তোমা অপেকা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবে, তুমি লজ্জিত হইবে এরপ যেন না হয়। দাসের প্রতি অধিক ক্রন্ধ হইও না, তাহার মনে ক্রেশ দিও না অত্যাচার করিও না। তুমি তাহাকে মুদ্রা দ্বারা ক্রের করিরাছ মাত্র, নিজ শক্তিতে স্ক্রন কর নাই। তোমার এই ক্রোধ, অভিনানও প্রভুত্ব কত দিন থাকিবে ? তোমার উপরে এক জন পরম ক্ষমতাশালী প্রভুত্ব আছেন। তুমি আপান প্রভুকে ভূলিও না। ৪।

এক ব্যক্তির চকুর পীড়া হইয়াছিল। সে চিকিৎসার নিমিত গোবৈ-দোর নিকটে উপনীভ হর। চিকিৎসক পশুর চক্ষের ঔষধ তাহার চক্ষে প্রাদান করে, তাহাতে সে অন্ধ হইয়া যায়। পরে সে চিকিৎসকের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। বিচারক বনেন বে এ ব্যক্তি গর্কত না হুইলৈ কখন পশু বৈদ্যের নিকটে চিকিৎসার্থী ছুইত না।

যে জন আশিক্ষিত লোককে উচ্চ কার্য্যের ভার অর্পণ করে, তাছাকে পরিতাপিত ছইতে হন, জ্ঞানবান্ লোকের নিকটে সে নির্কোধ বলিয়া পরিগণিত ছইরা থাকে। বিচক্ষণ বৃদ্ধিনান্ লোকেরা নীচ লোকের প্রতি গুরুতর কর্মের ভার সমর্পণ করেন না। যে জন দর্মা বয়ন করে, সে কি পট্ট বস্তু বয়ন করিতে জানে ? ৫।

এক ব্যক্তি পিতৃব্যের প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইরা হোর ক্ষমিতবারী ও কুক্রিয়াশীল হইরা উঠিয়া ছিল। এমত পাপ নাই যে তাহার অক্ষত রহিল, এমত মাদক প্রবানাই যে যাহাতে সে অনাসক্ত ছিল। একদা আমি ভাহাকে উপদেশ দান করিলাম যে " বংল। ধনাগম জ্রোভোলিজনের ন্যায়, ব্যয় ধনাগমের উপর নির্ভর করে। যাহার অর্থাগম নির্মাত্ত ও নিশ্চিত, অধিকতর ব্যয় করা ভাহার পক্ষেই শোভা পায়। যখন ভোমার উপার্জন নাই ওখন ব্যয় ধর্মা কর। ব্যয় আছে উপার্জন নাই এমতাবছায় ধনীর ধন শীমু বিলোপ হয়। বারিবর্ষণ না ইইলে সম্বংসরের মধ্যে নদী শুষ্ক হইরা জল প্রণালীর আকার ধারণ করে। বৃদ্ধিও স্থনীতির আজয় লও, কুৎসিত আমেদি পরিত্যাগ কর। ধন নিঃশেষিত হইলে কন্ট পাইবেও অমুত্রপ্ত হইবে।"

সে গান বাদ্য পান ভোজের আমোদে মত হইরা আমার বাক্যে
কর্ণ দান করিল না, কথা জগ্রাছ্য করিল এবং বলিল " হুংখের ভর দেখাইরা সংখ্যে ছানি করা বৃদ্ধিমান্ লোকের মত বিকল্প কার্য়। ধনশালী ভাগাবান্ লোকেরা ভাবী ক্লেশের ভরে এই কণ কেন কন্ত শীকার করিবেন। প্রিয় বন্ধো। যাও আমোদ কর, কলা কার জন্য আদ্য ভাবিও না।" দেখিলাছ যে আমার উপদেশ বিকল হইতেছে, আমার বাক্য সকল ভাহার লেহি-কঠিন শীতল অন্তরে ছানু পাইতেছে না। শীরব হইলাম, ভাহার নিকট হুইতে চলিয়া গোলাম।

আমি বাহা ভাবিরাছিলাম কিছু কাল পার ভাহার অবস্থা ভাহাই

দ্বৈশিলাৰ, সে কুকৰে অৰ্থ সম্পত্তি বিশাল করিয়া ছিন্ন বস্ত্ৰ পরিধারী ও নানা ছারের ভিক্ক ছইয়াছিল। তাহার ফুর্কশা দেখিরা আমি মনে অভ্যন্ত ক্রেশ পাইলাম। উচিত বোধ করিলাম না বে লেই অবছার আর তাহাকে অনুযোগ করিয়া ব্যশিত করি। ৬।

এক বালক স্বীয় পিতাকে বলিয়াছিল যে "উপদেষ্টাদিগাঁর ছান্ত্র-গ্রাহী সরস কথার আর আমার চিত্ত আরুষ্ট হর মা। ভাহার কারণ এই যে বাক্যানুরপ ভাছাদের আচরণ দেখি না। ভাছারা অন্য সকলকে সংসার বিরাগী হইতে উপদেশ দান করে, এদিকে স্বরং ধন সামগ্রী সংগ্রহে ব্যক্ত। যে উপদেন্টার অনুষ্ঠান নাই বাকাই সার, ডাছার ক্রমা কাছার অন্তরে গৃহীত ছয় না। জ্ঞানী তিনি বটেন, যিনি সংকর্ম শীল, ভাঁছাকে বিশ্বাস্ বলি না,যে অন্যকে উপদেশ দের,কিন্তু অরং উপদেশাসুষ।রী কার্যা করে না। স্বার্থপর পণ্ডিড নিজেই পথ জান্ত, দে জার জন্যকে কি প্র দেগাইবে। অমুষ্ঠান বিমুখ জ্ঞানী মধু পানে বিরত মধু সঞ্চয় কারী মক্ষিকার ন্যায়।" ইহা শুনিয়া পিতা বলিলেন "বৎস! এরপ ভাবের বশবর্তী হইয়া উপদেষ্টাদিগের উপদেশ অঞাহ্য করা, বিষয়ওলীকে উন্মার্গ-গামী সিদ্ধান্ত করিরা সন্বিধান্দিশের সংসর্গ ও বিদ্যা জনিত কল লাভে বঞ্চিত ছওয়া বিধের নছে। উপদেশের সভা, পণা শালার নাার। মুদ্রা প্রদান না করিলে যেমন পণ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, তদ্রপ আগ্রহ প্রকাশ না করিলে উপদেশ জনিত কল্যাণ লাভ করা যায় না। পণ্ডিতগণের চরিত্র উপদেশাসুরূপ হউক বা না হউক, তুমি অনুরাগের সহিত তাঁছাদের উপদেশ অবণ কর। মুদ্রেরা যাহা বলে তাহা অগ্রাহা। এক নিদ্রিক্ত অন্য নিজিত জনকে জাগরিত করিতে পারে না। প্রাচীরেও যদি কোন উপদেশ অন্ধিত থাকে সংপ্রক্ষের। তাহা এহণ করিয়া থাকেন।" ।

একদা আমি বাল্ধ হইতে আশামিয়ানে যাত্রা করি। পথে অত্যন্ত দক্ষভেয় ছিল। এক ধনুর্দ্ধর পরাক্রান্ত যুবক আমার রক্ষকবরূপ সক্ষে চলিয়াছিল। তাহার ধনুঃ এরপ প্রকাণ্ড ও হুরান্যা ছিল যে জন দল

বলবাৰ প্ৰেৰ ভাষা নমন করিয়া গুণ দানে সমর্থ ছিল না। কোন ষ্মাই মানুক্রিরার তাহাকে পরাস্ত করিতে প্রারিত না ) কিছ সে मन खमन करत सारे बहमनी हिम ना, खग्रदर खर्ख मन्नाम अधि-পালিত হইরাছিল। দে বীর পুরুষদিগের মেষলালকারী নিংহনাদ खर्ग करत नारे। याकृगर्गत कन्नरारमत विद्यमित रक्जािकः मर्मन करत 🙀 ; শক্রর আক্রমণ কিরপে জানিত না; শর র্কীতে কখন আচ্ছয় ছয় নাই। সেই যুবক সর্বাদা আয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পথে কোন পুরা-ভন প্রাচীর সন্মুখে পাইলে সে বাত্বলে ধারা দিয়া ভয় করিয়া ফেলিভ, সদর্পে বড বড ব্লুক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া চলিত ও নামা অহলারের কথা বলিত। আমি ও লে চলিতে ভিলাম। ইতিমধ্যে এক দিন দুই দন্ম এক প্রস্তুরের অন্তরাল হইতে মন্তক উত্তোলন করিয়া আমাদিগকৈ লক্ষ্য করিল। এক দস্মার হন্তে যুক্তি, আর এক জনের হন্তে এক খণ্ড পাতর ছিল। আমি এই দক্ষাময়কে দেখিয়াই যুবককে বলিলাম " দাঁডাঙ শক্র উপস্থিত, তোমার বল বিক্রম যাহা কিছু আছে এইকণ উপস্থিত কর। দেখ শক্ত আপনা হইতেই তোমার নিকট আসিয়া মৃত্যুর শরণ লইতেছে। " তথন সেই দফা ৰয়কে উপস্থিত নেখিয়া যুবক ভৱে কাঁপিতে লাগিল, তাহার হস্ত হইতে ধতুর্বাণ স্থালিত হইরা পড়িল। দল্ম প্রাণ বধ করিতে উদাত, এ দিকে বাছার বল বিক্রমের প্রতি আমার আশা ভরসা ছিল সেই ধহুর্দ্ধর সলী বুবার এই অবস্থা। তখন জননোপার इरेब्रा अर्थ मण्यां खात अनु अनु अनु मान मान मन्द्रा हत्स मधर्थन कविलांध, প্রাণ বাঁচাইয়া সেই স্থান পার ছইয়া জীসিলায়।

গুৰুতর কার্য্যে প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ লোকদিগকে নিযুক্ত করিও, পারদর্শী অভিজ্ঞ লোকের। ক্র শার্ক্ লকে সহজে জালে বন্ধ করিতে পারে। অন-ভিজ্ঞ সুবকেরা মাতলবৎ মহাকার প্রভূত বলশালী হইলেও প্রবল শক্তর আক্রমণে ভরে অবসম হইরা পড়ে।" ৭।

কোন রাজা শিরাজ নগরের ইদোৎসবের রম্য ভূমি দর্শন করিতে আসিয়া রম্ম বঁচিত এক মহা মূল্য অজুরীয় এক মস্জিদের চূড়ায় স্থাপনপূর্বক এই রূপ খোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি এই অনুরীয় ছিল্পে বাণ প্রবেশ করাইতে পারিবে, ভাষাকেই অনুরীয়-রত্ন প্রদান করিব। তথন চারি শত অশিক্ষিত ধর্মর উপন্থিত ছিল, সকলেই চেন্টা করিয়া অরুতকার্য্য হইল। কিন্তু একটা বালক যে অট্টালিকার উপর হইতে কোতৃক করিয়া ইতন্ততঃ শর বর্ষণ করিতেছিল, হঠাৎ তাহার একটা শর বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া অলুরীয়ন্তিক পার হইয়া গোলে। রাজা তাহাকেই এক মহা মূল্য পরিচ্ছদের সহিত অলুরীয় প্রদান করিলেন।

কখন স্থানিকত লোকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পান হয় না, কোন আনি-ক্ষিত্ত বাদক তাহা অবলীলা ক্রমে সংসাধন করে। ৯।

• কোন সভাতে এক ব্যক্তি ধনী লোকের নিন্দা কুরিতেছিল। আমি ধনবান প্ৰবদিবোর দারা বিশেষ উপক্ত ছিলাম বলিয়া সেই নিন্দা সহ্য कतिएक शोदिनांच ना । विनिनांच "निर्ण । मन्नात लिएकता महिजाराग्य महाना কৃটিরবাসী সাধকদিগের জীবিকা দাতা, তীর্থ যাত্রিকগণের সহায়, পরি-ব্রাজকদিগের আশ্রয়, ভারাক্রান্ত লোকের ভারহারী। ভাঁহারা দয়া করিরা আত্মীর প্রতিবেশী রন্ধ দরিদ্রগণকে প্রতিপালন করেন। দান मेळि, সাধনার বল, धनीमिट्रांबरे अधिक रहेशा शांक। छाहातम्ब मन নিশ্চিত্ত, তাঁহাদের ধন আছে, পরিধানের জন্য বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ আছে। পাধনার শক্তি প্রকৃষ্ট আহারে, তপ্স্যার অচ্ছন্দতা প্রভুদ্ধ পরিচ্ছদে অধিকতর পদ্ধবনীয়। যাহাদের হস্ত পূন্য, জঠরানল প্রজ্বলিত, সেই দরিত্র-দিগের কি শক্তি, কি পুৰুষকার আছে ? যাছার ছন্ত পদ বন্ধ, সে কোন মজলের কার্য্য করিতে পারে ? কোখার যাইতে থারে ? বেখানে অল্লাভাব সেখানে ছদরের মুক্ত ভাব নাই, বেখানে দরিক্রতা সেখানে অন্তরে শান্তি নাই। সূত্রাং ধনীদিগাের ই তপ্সা। সহজে সকল হাঃ। থেছেত ভাঁহার। চিন্তাকুল অন্থির নহেন। শান্তে লিখিত আছে '<sup>\*</sup> ইছণারলোকে দরিয়ের মুখ মলিন, দারিজ্ঞা অবস্থার লোকের ধর্ম কর্ম উত্তম রূপে নির্বাহিত হর না, সংসারের কার্য ও স্থসিদ্ধ হয় না।"

এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন " তুমি কি এই বচনটা মাত্র অব্যতি
আছ, লাজের অপর উক্তি শ্রবণ কর নাই! মহাপ্রকা মহমদ বলিয়াছেন
দরিস্তর্গতেই গোরব।" আমি বলিলাম " দেই মহাপুক্ষের এই দীনতা
বিষয়ক ইন্দিত দেই সকল লোকের প্রতি বটে, যাহারা ঈশ্বরের একান্ত অনুগতে, ভাহার বিধানের অধীন। যাহারা অবহার দরিত্র, ভাহারা নহে।"

তাজি করিলেন এবং বলিলেন " তুমি ধনী লোকের একান্ত প্রশংসা করিলে, তামার মতে ধনীরা যেন সাজ্যাভিক রোগের মহৌরধ, বিধাতার তাতার উন্মোচনের চাবি। প্রকৃত পক্ষে ধনী সম্প্রদার দান্তিক, অভিমানী, কণটী, অবজ্ঞার্ছ। ভাষারা ধন সম্প্রদার আনত্ত, মান বিভবে বিমুধ। তাহারা মধ্যবর্তীর যোগে অন্যের কথা প্রবণ করে, অন্য লোককে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, পত্তিতদিগকে রূপার পাত্র বলিয়া গণা করিয়া থাকে, খবিদিগকে অপদার্থ জীব বলিয়া তুক্ছ করিয়া থাকে। তাহারা ধন মানের অভিমানে সর্কোক্ত আসন গ্রহণ করে। তাহাদিগের মন্ত্রক সেরপ নয় যে উত্তোলন করিয়া কাহার প্রতি প্রসম্ম দৃষ্টি করিবে। পত্তিতেরা বলিয়াছেন যে যাহার ধন আছে তাহার ধর্ম নাই, সে ব্যুছে ধনী বটে কিকু অন্তরে দরিয়ে।"

আমি বলিলাম "ধনীদিগের বিক্তমে কোন কথা বলা তোমার উচিত
নয়। তাঁহারা দান আমী।" তিনি বলিলেন "অযুক্ত বলিরাছ বরং
তাহারা অর্থের দাস। ধনীদিগের ধন আছে দান নাই, যেন আকালে মেঘ
আছে, রফি নাই।ধনীরা দারর উদ্দেশ্যে পদ চালন করে না, একটী মুদ্রা
যশঃ ম্পৃছা ও পাপোদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যয় করে না। তাহারা যত্ন পরিশ্রম
করিয়া ধন সঞ্চয় করে, পাপের জন্য রক্ষা করে, মৃত্যু কালে আক্ষেপ করিয়া
ফেলিয়া যায়। জ্ঞানী লোকেয়া বলিয়াছেন যে, রূপণ ধনী যথন মৃত্যুর
আঘাতে মৃত্তিকার নীচে প্রবেশ করে, তথন তাহার ধন ভূগর্ভ হইতে নির্গত
হয়। এক জন ক্লেশ প্রিশ্রমে ধন সংগ্রহ করে, অন্য লোক আসিয়া বিনা
আল্লাসে তাহা আগ্রসাৎ করিয়া বসে।"

আমি বদিলাম "লোভী ভিকুক না ছইলে কেছ ধনবানের ক্লপণতা

বুর্ণিতে পারে না। নিলোক ব্যক্তির নিকটে দাতা অদাতা তুল্য।
অরপের পরীক্ষক অবর্ণ চিনে, লোভী রূপণ চিনে।"

তিনি বলিলেন "আমি পরীক্ষা দারা কহিতেছি, ধনবান্ লোকেরা দারে লোক নিযুক্ত রাখে এবং নির্দ্ধর ভৃত্যাদিগকে অনুমতি দান করে যেন কোন রূপাপাত্র উদ্বার গৃছে প্রবেশ করিতে সক্ষম না হয়। দুভরাং নির্দ্ধোব সক্ষম লোকেরা কিকরগণের কঠোর হন্তের আঘাত প্রাপ্ত হইরা থাকে।

আমি বলিলাম "ধনবান্ ভিক্কদিণাের দার। উত্তক্ত হইরাই তজ্ঞপ দৌবারিক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রান্তরের ধূলিপঞ্জ মুক্তা হইলে ভিক্ককের আশা পূর্ণ হইতে পারে। কুপ যেমন শিলির বিন্দুতে পূর্ণ হর না, ভজ্ঞপ ভিক্ককের মন কথন ধনীর দানে চরিভার্থ হর নাঃ। হন্ত দরিদ্রোণ লোভ পরবাশ হইরা বিপদ্জনক কার্য্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে কুঠিত নহৈ। ভাছারা পারলােকিক দশুকে ভর করে না, ভাছাদের বৈধাবৈধ জানুনর অভাব। চিলা নিশিশু হইলে অন্থিও ভাবিয়া কুকুর যেমন আহ্লাদে লক্ষ্ম প্রদান করে, ভক্রপ দুই জন শবাধার ক্ষব্রে করিয়া চলিয়া বাইতেছে দেখিলে থাদা পূর্ণ পাত্র ভাবিয়া লােভী দরিদ্রের মন নাচিয়া উঠে।"

এইরপ অনেক কথা হইলে পর তিনি বলিলেন "ধনীদিণের প্রতি আমার প্রীতির সঞ্চার হর না।" আমি বলিলাম " তাঁছাদের ধন দেখিরা স্বানিত হর না।" আমি বলিলাম " তাঁছাদের ধন দেখিরা স্বানিত হর না।" এই প্রকার আমাদের ছুই জনের মধ্যে তুমুল বাথিততা উপস্থিত হইল। তিনি এক কথা বলেন আমি তাহা থতন করি, আমি বলি তিনি থকান করেন। পরিলামে তিনি কথার যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনে অক্ষম হইরা পরান্ত হইলেম। আগত্যা অত্যাচারের বাহ্ন প্রমাণ করিলেন, অনর্থজনক বচন পরম্পরা বলিতে লাগিলেন। অবোধ লোকেরা প্রতিপক্ষের কথার প্রতিবাদে সুক্তি প্রদর্শনে অসমর্থ হইলেই শক্রতা আরম্ভ করে। তিনি আমাকে গালি দিলেন। আমিত তাঁছাকে কঠোর কথা বলিলাম। তাছাতে তিনি আমার প্রীবা আক্রমণ করিলেন। আমিত তাঁহার চিবুকে এক আবাত করিলাম। আমাকের ছই জনের এই মল যুদ্ধ দেখিলা সকল লোক আকর্মানিত হইরা হান্য করিতে লাগিল। পরে কাজির উপাদেশের উপর তর্কের মীমাংলা হইবে, এই মত প্রদান করিয়া আমারা উভরেই তাঁহার

निकटि दर्शिमा । विट्रांस दिवन्न छालन कतिना धनी छ महिता और छुरेहत्त मूर्ण কে শ্রেষ্ঠ ভাঁহাকে জিজ্ঞানা করিলাম। কাজি আমাদের অবস্থা দেখিয়া ও বাক্য জ্ৰবণ কমিয়া কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে চিন্তা কমিলেন। পারে মন্তক উত্তোলন পূর্বক আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন " এছে তুমি ধনীদিগের প্রশংসা ও দরিত্রগণের নিন্দা করিয়াছ। জানিও বেমন প্রসা ও কণ্টক এক ছানে স্থিতি করে, ধনভাণ্ডে সর্প থাকে, যেখানে মহা মূল্য মুক্তাকল সেখানে ভয়ন্ধর কুপ্তীর বাদ করে, প্রখ হুঃখ হুই পরস্পর নিকটে অবছিত হয়, যেমন উদ্যানে বেদমোক নামক সম্পর শুদ্ধি তকও আছে, আবার জীর্ণশুক ক্ষমও আছে: তক্ষপ ধনী সম্প্রদারের মধ্যে ধার্মিকও আছে, অধার্মিকও আছে। দরিভাগণের সহজেও এই কথা। দর্শবের মন্দিরে সেই সকল ধনীই আসন পাইবার উপযুক্ত, বাঁহারা অন্তরে দীন। সেই সকল দরিত্র পথরের প্রিয় পাত, বাঁহারা সৎসাহদে ধনী। তিনিই শ্রেষ্ঠধনী, বিনি দরিজের সঙ্গে সহাযুভূতি রাখেন। তিনিই দরিদের মধ্যে ভেষ্ঠ, ব্রিনি धनीत मार्चारगत अलामी महन, विनि बहनन, मेश्वर जायाद कना यर्थके।" অনস্তর কাজি, আমার প্রতিবাদীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন " ওছে छमि द्य विनास धनिशन अरेवशांहादा निश्च, क्रोड़ा आत्मातम मङ, महमाइम বিহীন, ধনের অমিতাচারী, তাহারা ধন সংগ্রহ করে, রক্ষা করে, সম্ভোগ করে না, দান করে না। বদি অনার্ষ্টি প্রযুক্ত ভুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, কিম্বা প্রবল ঝটিকার দেশ উৎসম্ন ছইরা যায়, ধনিগণ নিজের ধন আছে विनिहा निक्छि थार्कन, महिजनिराद क्रिला मरवान नन मा, मेबंदरक ভর করেন না। ধনাভাবে অন্য লোকের মৃত্যু হইল, তাহাতে আমার ক্ষতি কি, আমার ধন আছে, বিপদ্ ঝটিকায় ভয় নাই; এই ভাঁছাদের ভাৰ। নীচাশর লোকেরা নিজের কম্বলধানা বাঁচাইতে পারিদে বলে যে জগতের লোক মরিরা গোল ভাহাতে আমার কি শোক? এই বাহা তুমি বলিলে, কতকণ্ডলি লোক এরপ আছে সভা, কিন্তু আবার কতকণ্ডলি ধনবান, इःशी महित्यत अछात् साहत्मत बना छाणात मूक ताथितारक्न, मार्मत ছন্ত প্রাণারিত করিয়াছেন। তাঁছার। ইছলোকে যেমন ধনী, কজপ পর मार्टिकत मचननानी। धनीत बमानाजात्र मानव जाजित त्यत्रभ कमार्ग रहा,

পিতা বারা প্রক্রের তজ্ঞপ কিতসাধন হইরা উঠে না। ঈশ্বর চাহিলেন যে জগতের হুঃখ দূর ও মঙ্গল হয়, তাহাতেই খীয় রূপাণ্ডণে ধনবান্ রাজ্যেখর সকল নিয়োজিত করিলেন।"

কাজি যখন এতদূর বলিলেন, বাহা আমরা কম্পনা করিতে পারি নাই, তখন কাজির উপদেশকেই মান্য করিলাম, বিবাদ কলহ ভুলিরা গোলাম ও প্রণায় সামালন জন্য আমরা উভয় প্রতিদ্বনী পরস্পরের চরণে নিপতিত হইলাম, পরস্পরের মন্তক চুম্বন করিলাম। ১০।

এক মল তিন শত বাট প্রকার ব্যায়াম কৌশলে পারদর্শী ছিল। সে ভাষার ছাত্রগণের মধ্যে এক বুবাকে অত্যন্ত ভাল বারিত, ভাষাকে তিন শত উনষাট প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা দান করিয়াছিল। যুবক বল বিক্রম ও ব্যায়াম নিপুণভার অহমারে সর্বাদা স্ফীত থাকিত। একদা সে রাজাকে যাইয়া বলিল, শিকা দান করিয়াছেন বলিয়া আমা অপেকা ওন্তাদের (শিক্ষকের) যাহা কিছু শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু আমি শক্তিতে ও ব্যায়াম কৌশলে ভাঁছা অপেকা নূম মহি। ইছা শুনিয়া রাজা তাহাকে ওপ্তাদের সঙ্গে কুন্তি (ব্যায়াম) করিতে আদেশ করিলেন। গুৰু শিষ্যের মল জীড়ার জন্য এক বিস্তীৰ্ণ স্থান নিৰ্দ্দিট হইল। রাজা কেতিহলাক্রান্ত ইছরা অনুজীবিগণ সহ তথার উপস্থিত হইলেন। যুবক মত হন্তীর নাায় মহা আক্ষালন করিয়া ক্রীড়া কেত্রে উপস্থিত হইল। গুৰু যে একটা ব্যায়াম কৌশল শিষ্যকে শিক্ষা দান করে নাই, ভাছার ছারা ভাছাকে আবন্ধ করিল। যুবা মুক্তির উপার জানিত না, তাছাতেই পরান্ত হইন। এন্তাদ্ধ হুই হস্ত আক্র-মণ করিরা শিষ্যকে শূন্যে খ্রাইয়া মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিল। তখন সকলে ছাস্য কোলাহল করিয়া উঠিল। নরপাল শিক্ষককে পুরস্কার দিলেন, ছাত্রকে তিরক্ষার করিয়া বলিলেন ''রে পাষ্ও পারদর্শিতা নাই,আবার গুকর নকে প্রতিৰোগিতা করিস।" যুবক বলিল " মছারাজ। শিক্ষক আমাকে ৰলে পরাজয় করিতে পারেদ নাই, একটী ব্যায়াম কৌশল যাহা আমি জানি-তাম না, তাছা দারাই পরাক্ত করিয়াছেন।" শিক্ষক বলিলেন " তুলি এরপ ব্যবহার করিবে ভাবিয়াই সেই কুন্তিটী জোমাকে শিকা দেই নাই। " ১১।

## অফ্টম অধ্যায়।

### হিত বাক্যাবলী।

- া ধন জীবনের স্থধ কল্যাণের জ্বন্য, জীবন ধন সংগ্রহের জ্বন্য নহে।
  কোন পণ্ডিতকৈ কেছ জিজ্ঞানা করিয়াছিল যে ভাগ্যবান্ কে ও তুর্ভাগ্য বা
  কে! তিনি বলিলেন যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্ঞন করিয়া দানোপভোগ
  করিয়াছেন তিনিই ভাগ্যবান্, যে জন ধন সংগ্রহ করিয়া তাঁহা করে নাই সে
  হতভাগ্য। যদি ধনেতে তুমি নিজের হিত লাখন করিতে চাও, তাহা
  হটলে জন্মারা লোকের হিত লাখন কর। দান কর, গ্রহীতার নিকটে
  উপকারের প্রত্যাশা করিও না; তাহা করিলে তুমি দানে উপকার পাইবে
  না। দান বৃদ্ধ স্বরূপ, যদি এই রুক্ষের ফল ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলেঁ
  প্রত্যোশার প্রত্যাশা রূপ করপাত দ্বারা ভাহার মূল ক্ষেদ করিও না।
- ২। তুমি যত কেন বিদ্যা অধিক উপাৰ্জন করনা, ধর্মাযুষ্ঠান না থাকিলে তুমি মুর্থ। ধর্মহীন বিশ্বান্ গ্রেম্ব পঞ্জ বাহী পশুর সদৃশ, বা আলোকধারী আশ্বের নার। বিদ্যা ধর্মোন্নতির জন্য, সাংসারিক স্থােন্নতির নিম্ভিনতে। বে জনু জ্ঞান শিক্ষা করিরা ধর্মাচরণ করে না, সে যেন ক্ষেত্র কর্বণ করিরা বীজ বপন করে না। যে ব্যক্তি রথা জীবন যাপন করিল, সে যেন ধন ব্যর ক্রিল, কিছুই ক্রের করিল না।
  - ৩। পণ্ডিভ লোক বারা রাজার দেশির্বা, বৈরাপ্যে ধর্মের গৌরব।
- 8। যে কথা প্রকাশ পাইলে ভোষার অপকার হইবে, ভাছা বৈদ্ধকেও বলিও না। কেন না দে এই ক্ষণ বন্ধু থাকিলেও সময়ে শত্রু হইতে পারে। শত্রুর অপকার করিও না, কালে দে বন্ধু হইতে পারে।
- ৫। ভূর্বল শক্ত বে অনুনর বিনয় করিরা প্রণর স্থাপন করিতে আইসে, প্রবদ শক্ত হওরাই ঠাঁহার উদ্দেশ্য। বন্ধর বন্ধুতার বিশ্বাস নাই, শক্তর তোষাযোদ বাকো কি প্রভার। ক্ষুত্র-শক্তকে অক্ষম মনে করা, আর অগ্রি শক্ত নিজকে দাহিকাশক্তি বিহীম জ্ঞান কঁরা সমান।
  - ত। শত্রুর উপদেশ গ্রেছণ করা অনুচিত কিন্তু অবণ করা কর্তব্য। শত্রু

ভ্যোমাকে যাছা বলিবে, ভাছার বিশরীক আচরণ করিবে। দক্ষিণে চলিতে বলিলে বাম দিকে চলিবে, ভাছাতে ভোমার মঞ্চল ছইবে।

- ৭। সাধারণ লোকের পাপ অপেক। জ্ঞানবানের পাপ অধিকতর কুৎ-সিত। জ্ঞান পাপের প্রবর্তক সরতানের বিক্ষে অন্ত্র। অন্ত্রধারী জ্ঞানী, তিনি পাপাক্রান্ত ছইলে অন্তন্ত সক্ষার বিষয়। সামানা লোক অন্ধতা বশতঃ পথ ছারাইল, জ্ঞানী চক্ষুমান্ ছইয়া কুপে পতিত ছইলেন।
- ৮। কর্মনে পতিত হইলে ও রত্নের মহ্যাদার হানি হয় না। ধূলি আকাশে উঠিলেও হেয়।
- ৯। তাছাই প্রক্কত মৃগনাভি, যাহা নিজের সৌরতে ব্রং পরিচিত হয়। জানী গল্প ক্রব্যের মঞ্গুষা সদৃশ, ব্যাং নিজের জ্ঞান সৌরত বিকীর্ণ করেন, মূর্থ উচ্চ নিনাদকারী পটছের ন্যায় শূন্য গর্ত।
- ১০। জীবিতকে মারিয়া ফেলা সহজ্ঞ, কিন্তু হত ব্যক্তিকে কেছ বাঁচাইতে পাহরে না। বাণ নিক্ষেপের পূর্বে সতর্ক হওয়া ধনুর্দ্ধরের কর্ত্তব্য। ধনু ছইতে শর নিঃস্ত হইলে আর তাহা ফিরিয়া আসে না।
- ১১। ঈশ্বর বলিরাছেন মনুষ্য ! যদি আমি তোমাকে ধনীকরি,ভাষা ছইলে তুরি আমাকে ছাড়িরা সেই ধনেতে আসক্ত ছও। যদি দরিক্র করি হুঃখিত থাক, অত এব তুমি কেমন করিরা আমার শ্বরণ মননের আমন্দু লাভ করিবে ও আমার সাধনা করিবে।
- ১২। জ্ঞানবান্ লোকের মতে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য অপেকা কুকুর শ্রেষ্ঠ।
  কুকুরকে শৃত বার প্রছার করিয়া যদি একবার খাইতে দেও সে সেই প্রছার
  ভূলিয়া ঘাইবে। কিন্তু চিরকাল উপকার পাইলে ও নীচ অকৃতজ্ঞ লোক এক
  দিনের ফ্রটিতে উপকারীর সঙ্গে বিবাদে প্রব্রত্ত হইবে।
- ১০। রাজ পরিচ্ছদ উত্তম,কিন্তু নিজের জীর্ণবন্ত তাহা অপেক্ষা গৌরবা-বিত। ধনীর ভোজোপকরণ অবশা উৎক্লফ, কিন্তু স্বীয় ক্ষেত্র জাত শসা ভাহা অপেক্ষা ক্ষায়।
- ১৪। দশজন সংপ্রকষ নির্বিবাদে একপাতে ভোজন করিতে পারে,এইটা কুরুর একটা শবের উপরে পরম্পর কলছ করে। পৃথিবী পাইলেও লোভীর কুষার শান্তি হয় না। ধৈর্যাশালী এক মুক্তি আয়েই পরিত্প্ত থাকে।

# পরিশিষ্ট।

### সম্বরের প্রতি কৃতজ্ঞত।।

সাধনা করিলে বাঁছাকে নিকটে পাওরা যার, বাঁছার প্রতি রুভজ্জ হইলে সেভিাগ্য সম্পাদের ব্রন্ধি হয়, সেই যৌরবান্ধিত মহান্পরমেশ্বরের প্রতি রুভজ্জ হই।

প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে জীবের জীবন ও প্রথ এই দুইটী সম্পাদ্ বাস করে। নিশ্বাস বায়ুর আকর্যণে জীবন রক্ষা পারা, ডাহার নিঃসরণে পুর্ব ও আছা। এই দুই সম্পান্তির জন্য তাঁহার নিকটে ক্লড্জ হওয়া কর্ত্বা। কাহার সাধ্য আছে যে তাঁহার ক্লড্জ্ডা বন্ধন হইতে মুক্তি পার। কেছ তাঁহাকে উপযুক্ত ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারে না। সকলের প্রতি তাঁহার অনস্ত অমুগ্রাহের বর্ষণ, সর্ব্ব জীবের আহারের জন্য তাঁহার উদর্বির অয় পাত্র ছাপিত। কোন অপরাধে তিনি কাহার প্রাডাহিক জীবিকা বন্ধ করেন না।

হে মহাদাতা ! তোমার ভাণ্ডার হইতে জ্বড়োপাসক, নান্তিকগণও জীবিকা পাইতেছে, তুমি তোমার বন্ধকে কেমন করিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিবে। শক্তর প্রতি ও যে তে'মার ক্ষেহ দৃষ্টি।

মন! ঈশ্বরৈর নিরোজিত চন্দ্র, শূর্যা, নভোমণ্ডল সকলেই তোমার কার্য্য করিতেছে। তুমি এক খণ্ড কটি লাভ করিলেও তাঁছাকে রুভজ্ঞা দান না করিরা খাইও না। ঈশ্বরের জ্ঞাদেশে সমুদার পদার্থ ভোমার আজ্ঞাকারী, তোমার সেবার জন্য ব্যস্ত। ইছা সক্ষত নর যে তুমি তাঁছার আজ্ঞাকারী ছইবে না।

হে বৃদ্ধি জ্ঞান চিন্তার স্বতীত । মহাপুক্ষেরা যাহা বলিরাছেন, আদি যাহা শুনিরাছি, পাঠ করিরাছি ভাষার স্বতীত । জীবনের সভা ভঙ্গ হইল, রন্ধ হইরা গোলাম, সদ্যাব্ধি ভোমার প্রশংসার প্রথম বর্ণেভেই রহিলাম।

अन्मूर्व।

### HITOPAKHYAN MALA.

INSTRUCTIVE TALES.

Sompiled From Bustan, a Persian work.

#### SECOND PART.

TRANSLATED INTO BENGALI.

# হিতোপাখ্যান মালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

পারশ্য পুস্তক বৃস্তা হইতে সঙ্কলিত।

#### CALCUTTA:

PRINTED AT THE INDIAN MIRROR PRESS, 15, COLLEGE SQUARE.

1875.

मूला ५० जाता।

# সূচীপত্ত্র। ——

| অধ্যায়        |       | বিষয়         |     |       | र्श्वा                 |
|----------------|-------|---------------|-----|-------|------------------------|
| প্রথম অধার     | 4.616 | পরেশপকার      |     | ***   | 5-20                   |
| দিতীয় অধ্যায় | ***   | কভজত <b>া</b> | ••• | *     | 480>                   |
| ভূতীর অধ্যার   | •••   | বিনয়         | *** | •••   | <b>0</b> ₹— <b>α</b> ₹ |
| চতুর্থ অধ্যায় | •••   | প্রেম         | *** | •••   | e>98                   |
| পঞ্চম অধ্যায়  | ***   | टेशश          | ••• | ***   | &a93                   |
| ষষ্ঠ অধ্যায়   | ***   | শীকাৰ্যা      | ••• | •••   | 92-99                  |
| সপ্তম অধ্যায়  | •••   | রাজনীতি       | ••• | •••   | 95-20%                 |
| অফ্টম অধাস     |       | বিবিধ বিষয়   | ••• | •••   | 220-25A                |
| নবম অধ্যায়    | •••   | অনুশোচনা      | ••• | •••   | 582- <b>6</b> 56       |
| দশ্ম অধ্যায়   | •••   | প্রার্থনা     | ••• | •••   | 780780                 |
|                | ***   | পরিশিষ্ট      | *** | • • • | 282-202                |

# मृहन।

হিভোপাখ্যানমালার দ্বিতীয় ভাগ স্বিখ্যাত পারশ্য কৰি সেখ মদালতেক্ষিন দাদি প্রণীত বুরুঁ। নামক পদ্যমর পারশ্যপুরুক্ অবলম্বন করিয়া লিখা গেল। এডছুপলক্ষে মূলএছ কর্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দান করা কর্ত্তব্য ইইয়াছে। এন্থকার উক্ত সেখ মসালতে দ্দিন সাদি পারশ্য দেশের অন্তর্গত শিরাজ নগরে ুজন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীফীয় ১২২০ সালে পারশ্য রাজ অব্বেকর সাদের শাসন কালে বুস্তাঁ এছ প্রণয়ন করেন। বুঁভার জনেক হানে লিখিয়াছেন যে আমার কফ কেল শুক্ল হইরা গিয়াছে, এভদ্বারা বোধ হয় যে সেই সময়ে ভাঁহার বৃদ্ধাবস্থা ছিল। সাদির ন্যায় একাধারে অসাধারণ পাতিত্য, কবিত্ব ও ধার্মিকতা কোথাও দেখিতে পাওয়া বায়না। উচ্চ নীতি ও গভীর ধর্মভাব পূর্ব ইহাঁর অনেকগুলি গল্য পল্যময় পুস্তক পারশ্য ভাষাধ্যায়ী ছাত্র ও পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে অভি আদরের সামগ্রা হইয়া আছে। তথ্যধ্যে বুঁক্তা একতম। সাদির গদ্য রচনা অপেকা পদ্য অধিকতর মধুর ও ভাবপূর্ণ। ভিনি হিতকর উপাধ্যান মালা ছারা গোলেভাঁ এবং বৃভাঁ এই চুই পৃস্তক স্থসজ্জিত করিয়াছেন, তদনুসারে গোলেক। ও বুরু।-হইতে অনুবাদিত হুই খণ্ড পুস্তককে হিজোপাখ্যান মালা নামে অভিহিত করা গিয়াছে! সাদি নিজের জীবনের স্বাধীন ও फेक धर्मकार फेक अन्द बराह हे शनगान नर्वतन मर्था अभी हीन রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এক জন পরিত্রাজ্ঞ ঋষি ছিলেন। জীবন কাল প্রায় দেশ অমণে অভিবাহিত ক্রি-

রাছেন। তাঁহার লিখা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত উপন্যসিপুর্ব পুস্তক সকল তাঁহার অমণ জনিও অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার বিশেষ পরিচায়ক। অধিকাংশ আখ্যায়িকা বে কম্পিত নয়. ষ্টনামূলক বাস্তবিক, ভাহাতে সন্দেহ হয় না। বুস্তা রচনার ্কারণ ও দেশ পর্যাটন বিষয়ে এক্কর্ডা বৃত্তার ভূমিকান্তে যাহা লিখিয়াছেন, ভাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গোল। "নানা দেশ পর্য্যটন ও নানা প্রকার লোকের সহবাস করিয়াছি; নানা স্থানের তত্ত্ব রাখি, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্ত শিরাজের অধিবাসীদিগের ন্যায় সাধু-চরিত্র বিনীত লোক কোন স্থানে দেখি নাই। পুণ্যভূমি শিরা-জের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন থাকুন। শিরাজ নিবাদী বন্ধুদিগের বন্ধতার অনুরোধে শ্যাম এবং রোমকে চিত্ত হইতে দূর করি। শ্যাম ও রোম রূপ উদ্যানভূমি হইতে শৃন্য হস্তে বন্ধুগণের নিকটে যাওয়া কফ বোধ হইল। একবার ভাবিলাম যে মিশর দেশের শর্করা নিয়া বন্ধুদিগকে উপহার দি। আবার ভাবিলাম সেই শর্করা তো নিকটে নাই, শর্করা অপেকা অধিক মধুর বাক্যাবলী বটে, ভাছাই ভাঁছাদিগকে দিব। বাহা সামান্য লোকে খাইতে ভাল বানে, সেই भेर्कता দিব না। বাহা জান-প্রবীণ লোকেরা কাগজে গ্রহণ করেন, সেই বাক্য রূপ শর্করা उँशिंगिएक मिव।"

বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ ধর্মভাব সম্বলিত নীতি পুস্তকের অভাব দেখিয়া আমি এতদ্প্রস্থু সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। এই পুস্তক বৃত্তার অবিকল জানুবাদ নহে। অধিকাংশ স্থলে ভাবমাত্র গ্রহণ করা গিয়াছে। কোন কোন কারণে মুল্প্রস্থের কয়েকটা উপাধ্যান ও উপাধ্যানাংশ এবং কোন কোন বাক্য পরিভাক্ত ইইয়াছে। বিশাদরণে ভাব ব্যক্ত করিবার অনুরোধে এবং বন্ধভাষার প্রণালী ও সৈতিব রক্ষা করার জন্য অনেক স্থলে শন্দের ন্যুনাভিরেক করিতে বাধ্য হইয়াছি। বুজার যে অধ্যায়ে যে বিষম্নী ও যে স্থানে যে উপাখ্যানাদি সন্ধিবেশিত আছে, কারণ বশতঃ এই হিভোপাধ্যান মালায় ভাষার কিছু কিছু ব্যভিক্রেম করিতে হইয়াছে। অপিচ ইহাও জ্ঞাতব্য যে এই পুস্তকের করেকটী প্রবন্ধ ইতঃপূর্কে ধর্মতেত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করা পিয়াছে।

अष्टमक्रनमकाती।

# হিতোপাখ্যান মালা।

### দ্বিতীয় ভাগ।

#### প্রথম অধ্যায়।

#### পরোপকার।

একদা কেছ এক অনাথের পদতল হইতে কাঁটা খুলিরাছিল। এক বাক্তি তাছাকে অথে দেখিল বে, সে দেশাধিপতি হইরাছে এবং ইহা বলিতেছে "দেখ, সেই কণ্টক হইতে আমার জন্য কেমন স্থলর পূজা প্রস্ফুটিত হইরাছে।"

দরা বতে বিমুখ থাকিও না, তুমি হংখীর প্রতি দরা করিলে ঈশ্বরের দরা পাইবে। দান করিয়া—কাহার হংখ মোচন করিয়া, আমি শ্রেষ্ঠ, এরপ আত্মশ্রাথা, করিও না। মদি দেখ দান পাইয়া শত শত লোক ক্লজ্জ মনে ভোমাকে প্রশংসা করিতেছে, তুমি ঈশ্বরকে এই বলিয়া ধন্যবাদ কর যে সহস্র লোক ভোমার অনুগ্রহ প্রত্যাশী, তুমি কাহার স্বারের ভিকুক নও। শুদ্ধ মহাজনদিশের প্রকৃতিই নিংমার্থ দরা, ভাহা নয়—ঈশ্বর প্রেরিড মহাপুক্ষদিশোর এই উচ্চ প্রকৃতি। \* ১।

<sup>• &</sup>quot;বে কান্তির প্রতি এই পথ মুক্ত »হইয়াছে যে কবঁর সমূব্য জগতের কল্যাও ভীঞ্চিক পুরাইয়া দেশ এবং তিনি সকলকে জাজ্ঞান করেন ও ঈর্থানের পূথা প্রদূর্ণন করেন ; নীয়র ঘাহা ভাষার নিকটে প্রকাশ করেন, ভাষাকে পরিজ্ঞান বিধি (পুরিয়ত) এবং সেই ব্যক্তিকে প্রেরিড (পেগায়র) বলে। "

এক দিন মহবি এবাছিমের গৃছে একজনও অথিতি সমাগত হইয়াছিল-মা। কোন কুধিতকৈ অন্ন দান করিতে না পারিয়া তিনিও সংনাছার ছিলেন। সে দিন অপরাহে আমান্তে বাহির হইয়া ইতন্ততঃ কুণার্ত ভিক্ষক প্রায়েবণ করিতেছেন, এমত সময়ে অদুরে প্রান্তরে এক সিতশুক্ত নিঃসহায় হ্লম জড়া দে শিলো ঝাউ তৰুর ন্যায় কম্পিত হইতেছে, দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই প্রীতি-বিনম্রভাবে ভাছাকে সম্ভাষণপূর্বক নিমন্ত্রণ করিলেন ্এবং বলিলেন "প্রেমাস্পদ রন্ধ। অদা তুমি অনুগ্রাহ করিয়া আমার গৃছে . আণিত্য স্বীকার কর।" রদ্ধ এইলাদের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রাহণ করিল গু স্মাধিতের এরাহিমের ভবনে চলিয়া আসিল। সাগমন মাত্র মহর্ষির অধিতিশালাম্ব ভূত্যাণ সমন্বানে তাহাকে বসিতে আসন প্রদান করিয়া অয়পান পরিবেশন করিতে লাগিল। চতুপ্পার্থে বল্পনেক দণ্ডায়মান, স্থবির ভোজনে প্ররত। তখন আহারের প্রারম্ভে রন্ধ রুডজ্ঞভাবে ঈশ্ব-রকে স্মরণ করিদ না, ইছা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং বলিল '' ছে প্রাচীন ! তোমার ব্যবহার কেন ববীয়ান্ জনের ন্যায় দেখিভেছিনা ? ইহা উচিত নয় যে যখন অন্ন গ্রহণ কর, অন্নদাত। ঈশ্বরকে বিস্মৃত হও " ব্লদ ধলিল " আমি তোমাদের ধর্মমতাবলম্বী নহি" তখন প্রকাশিত হইল, সেই রুদ্ধ অগ্নির উপাসক। মহবি দেখিলেন যে এ ব্যক্তি নিরীশ্বর, (কাফের) \* বিরক্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঈশ্বরবিদ্রোহী জানিয়া অপমানপ্রক मूत कतिया मिलन । তथन এত্রাহিমের অন্তরে দৈববানী ছইল— नेश्वत डाँहारकः ভং দনা করিয়া বলিলেন "হে এবাহিম! আমি যাহাকে ক্ষেহপূৰ্বক জন্ন দান করিয়া পরম যড়ে শত বর্ষ বাঁচাইনা রাখিয়াছি, তুমি তাঁহাকে এক মূহর্তের জন্য পাইয়াই মুণা করিলে, সে অগ্নির নিকটে প্রণত হয় সভা; তুমি দানের হস্ত কেন তাহা হইতে সঙ্কৃচিত রাখিলে ? " ২।

এক ব্যক্তি বিপুল ধন সম্পত্তি রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করে। তাছার এক মহাত্ত্তব পুদ্র ছিল। তিনি রূপণের ন্যায় হস্ত মুর্ফিতে ধন বন্ধ ফুরিয়া রাখিলেন না, অকাতরে দান বিতরণ করিতে লাগিলেন, সেই

आश्वा अटक्षट्वत्र संगामक सम्, सूत्रनवादस्या खाशामगदक वादकव बदल ।

বৰ্লনা মুনা সৰ্বলা দীন ভিক্ক হলে পরিবেটিত থাকিতেন, ভাঁহার আথিজিলালা অবিভি জনে প্রপূর্ণ থাকিত; তিনি দান শীলতা গুণে কি আত্মীয় জন কি পর সকলকে পরিতুট্ট করিলেন। এরূপ অসজোচ বদানাতা দেখিয়া এক ব্যক্তি ভাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিল " দান বীর! তুমি সর্বন্ধ লুঠাইতে চলিলে, সহৎস্বের আয়াসে বে বস্তু রাশি সঞ্চিত হর, মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাহা দথা করিয়া কেলা পুক্ষকার নহে। যখন ধনাভাব জানিত ক্ষতার বহন করিতে সক্ষম হইবে না, তথন হত্তে অর্থ থাকিতে পরিণামণ্দশী হইরা চল।"

যুবক এই কথা শুনিয়া বিরক্ত ছইলেন এবং মুখে অসন্তোবের চিক্ল প্রকাশ করিয়া বলিলেন " তুমি অমুচিত বলিডেছ, আমার বিভব সম্পতি এই যাহা প্রমায়তা, পিতা বলিয়াছেন, উহা তাঁছার পিতামছের অর্জিত। পিতৃ পিতামচাদি অদাতা রূপণ হইয়া কেছই সম্পত্তি চিরকাল নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁছারা ধনমোছে বিলাপ পরিতাপ করিতেং পর-লোকে চলিয়া গোলেন, ধন পড়িয়া রহিল। পিতা হইতে এই প্রস্থিত্ত আমি পাইয়াছি, আমার মৃত্যুর পর পুত্র তাছার অধিকারী হইবে। অদ্য এই ধন ব্যয় করিয়া লোকের উপকার করি, সকলে তাছা ভোগ কলক, ইহাই শ্রেয়ঃ। অন্যথা কল্য আমার মৃত্যুর পর সর্ব্বেবিলুঠিত ছইবে।"

অর্থ নিজে ভোগকর ও তদ্ধারা লোকের হিতসাধন কর। কাছার জন্য
'তাহা যত্ন পূর্বক সংরক্ষণ করিছেছ ? পুণাবান্ দাতা পরলোকে ধন সক্ষে
লইয়া যায়, নীচ ক্লপণ খেদ করিয়া তাহা পৃণিবীতে ফেলিয়া যায়। তোমার
ধন সম্বল ঘাহা আছে, সহক্ষেণ্যে বিভরণ কর, এই বিভব সম্পত্তি ছারা
ভূমি পরলোকের জন্য পূণ্যধন ক্রেয় কর। ভ্রাতঃ! তাছা কর, অন্যথা
পরে খেদ করিবে। ৩।

এক জন মরা তীর্থের যাত্রিক প্রতি পাদ বিক্ষেপে হুইট করিয়া স্তোত্র পজিডেছিল এবং এরপ উৎসাহের সহিত উর্দ্ধানে মর্কাভিমুখে যাইতে-ছিল, পদতলে যে পুনঃ পুনঃ কণ্টক বিশ্ব হুইত, তাহাতে জক্ষেপ ছিল না। ইতি মধ্যে রিপুর পাপ দৈত্যের) প্রৱোচনায় মুখ্ব হুইয়া আপন অনুষ্ঠানকে

#### 'क्षेत्र क्रशांश ।

আশংসিত মনে করিতে লাগিল—অহনারী হইয়া উঠিল, ভাবিল যে তারি
অতি সাধুপথে চলিতেছি, এরপ নিষ্ঠার সহিত তীর্ধ যাত্রা 'ক্লা' কাহার
ভাগ্যে বটিরা উঠে না। (এই অবস্থার যদি দ্বারের রূপা তাহার আত্মাতে
অর্বতীর্প না হইত, তাহা হইলে দেই অহ্মার তাহাকে ভরানক কুটিল
পথে আনমন করিয়া বিভূষিত করিত) তথন গুপ্ত বানী হইল,
"কল্যাণ! যদি কোন রূপ তপন্যা করিয়া থাক, ভাবিও না, যে ঈশ্বরের
মন্দিরে তুমি অসুগ্রহের ভাগ্ত উপস্থিত করিয়াছ, তোমার এরপ অভিমানস্কুল সহল্র ভোত্ত পাঠ অপেক্ষা উপকার করিয়া একটা ব্যক্তির হদর প্রসর
করা লেষ্ঠতর।" ৪।

একদা এক পদাতিককৈ তাহার দ্রী বলিয়াছিল "নাথ। অর নাই, রাজ ভবনে যাও, দে খানে আহার পাইবে, এই দেখ শিশুনাণ কুথার কাতর।" পদাতি বলিল "অদা রাজা উপনাস ব্রত পালন করিতেছেন, তাঁহার রক্তনশালা শীতল, তথার কিছুই পাইবার প্রত্যাশা নাই।" এ কথা শুনিয়া পত্নী নিরাশার মস্তক নত করিল, ও বিষয় ভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "রাজার এরপ অনশন ব্রতের ফল কি? তাহার ভোজন যে আমার সন্তানগণের পক্ষে উৎসব।"

যে অন্নভোজীর ভোজনে পরহিত সাধিত হয়, তিনি সহৎসর ব্যাপী উপবাস ব্রতধারী অপেক্ষা ত্রেষ্ঠ। যিনি দীন হীনের অন্নদাতা, তিনিই' মধার্থ পুণাব্রত পালন করেন। উপাস ব্রতের ক্লেশ বহন করার কি প্রয়োজন, যদি তাহাতে প্রোপকার না হয়। ৫।

এক ব্যক্তির দানশীলতা গুণ ছিল, কিন্তু ধন ছিল না। তাঁহার যেরপ প্রশন্ত হৃদর, তত্রণ সম্পত্তি ছিল না।

কুদ্রাশর লোক ধ্নপতি না হউক, বাঁহারা উন্নত হানর, তাঁহারা যেন দরিতে না হন। বে হেতু ধনাভাবে সচরাচর উদার বাদানোর মনোরৰ সকল হয় ম।

A: उनक (ठका बानाना, जामनात्र गारा जात्र रहेक, कारारे छेमगुरू

শীৰে বিভরণ ক্ষিত্ৰেম। স্ত্ৰাং ক্ষনেক সময় বিক্ত হতে শাকিতেন। শৰ্ক-তের উপক্ষেত্রবার জল সঞ্চিত হইয়া থাকে না, সমুদায় নিয়ে গাড়িয়া আনে।

অকদা এক উপারহীন বিপর জাঁহাকে এই মর্মে পত দিখিল "মহাভাগা। আমি বক্তকাল হইতে কারাগারে বন্ধ থাকিরা বিষয় বাতনা পাইতেছি, অর্থ দাহায় করিয়া আমাকে মুক্ত ককন। আমার মুক্তির আর অনা উপায় নাই।"

দাভার হত্তে কিছুই ছিল না—একটা কশন্দকও ছিল না। অনন্যো• পার হইরা তিনি কারাধ্যক্ষকে এই অনুরোধ করিরা পাচাইলেন " আপনি করেক দিনের জন্য বন্ধীকে মুক্ত করুন, এই অবসরে দে অর্থ সংগ্রহ করিরা আনিয়া দিবে, আমি তাছার প্রতিভূ ইছিলাম।" অতঃপর ব্যরং কারাগৃহে উপস্থিত হইরা সেই কারাবন্ধকে বলিলেন "ভন্ত! বত শীপ্র চলিরা যাও।"

এই কথা শুনিয়া পিঞ্জুর মুক্ত বিহক্ষের ন্যায় বন্ধী কারাপার হইতে বেপে প্রস্থান করিল! বায়ুর ন্যায় হরার সে দেশ অভিক্রম করিয়া চলিয়া গোল। এ দিকে কিছু দিনের মধ্যে সেই দয়ালু পুরুষ এই বলিয়া বাঁখা পড়িলেন যে হা বন্ধীর দের নির্দ্ধারিত অর্থ দেও, নর তাহাকে উপস্থিত কর। আর কি পলারিত চঞ্চল পক্ষীকে পিঞ্জরবন্ধ করা যায়। তিনিই উপায়ছীন অপরাধীর ন্যায় অগতা কারামার আত্রয় করিলেন। ॰ অনেক কাল বন্ধীশালার থাকিয়া অনিদ্রা, অসুখে জীবন যাপন করিলেন, উদ্ধারের মন্য কোন রূপ চেক্টা করিলেন না। তদবস্থার এক দিন কোন ব্যক্তি আসিয়া ভাঁহাকে বলিল ' বোধ করি না বে ভূমি কাছার ধন অন্যায় রূপে গ্রেছণ করিয়াছ, তবে বল বন্ধী হইয়া রহিয়াছ কেন ?" তখন সেই প্রতিতিধী স্দাশ্য বলিলেন "ভ্রা সত্য বটে, আমি কাহার অর্থ প্রতারণা করি নাই, কাহার নিকটে ঋণা নহি। কিন্তু এক চুর্বনিক দেখিলাম যে কারাগারে সাতিশার ক্লেশ পাইতেছে, নিজের বন্ধন স্থীকার ৰাতীত তাচার উদ্ধারের অন্য পথ পাইলাম ন।। আমার কর্তব্য বুদ্ধি ेश मात्र मिल ना त्य व्यत्ना वित्रकाल रक्ष्म यांडमा द्यांग करूक, व्याप यत्य ্রপাকি।

দেই মহালয় বাজি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম চির শ্বনীয় হইয়া আছে। প্রথের জীবন তাঁহার, বাঁহার বলেন পূর্তু হয়-না। এক জন সজীব আছার শ্বশান শায়িত শব, মৃতহুণর অসভা জীবিত পুরুষ অপেকা শ্রেষ্ঠ। বাঁহার হাদর জীবনশালী, বস্তুত: তাঁহার মৃত্যু নাই, শরীবের মৃত্যু হইলে ক্ষতি কি ? ৬।

• এক বাজি প্রান্তর মধ্যে এরপ এক তৃকার্ত্ত কুকুব দেখিতে পাইযাছিল বে পিপাদার জ্বালার তাহার প্রাণ বহির্গত হইবার অধিক বিলম্ব ছিল মা। সে ইহা দেখিয়া শশবান্তে মন্তকের টোপরকে জলপাত্র এবং উতী-বকে রজ্জুমানীর করিষা কূপ হইতে জল তুলিযা লইল এবং অনুসানেব সহিত আদার মৃত্যু কুকুরের পরিচর্যার প্রায়ত হইল, অনেক ক্ষণ বাদ্যক্ষ তাহার মুখে জলদান করিল। মহর্ষি মহম্মদ এই রক্তান্ত প্রবণ করিষা বলিলেন "ইম্বর এই উপকারীর পাপ ক্ষমা করিলেন।"

নির্চ্ব কঠিন হাদর হইও না, দয়ালু পরোপকারী হও। যে ব্যক্তি কুকুরকেও প্রেম করিতে বিশ্বত নয়, তাহাব কল্যাণ হইবে। যে প্রকাবে হউক, যত দূর সাধ্য পরোপকার কয়, দেখা দীবর কথন কাহাব প্রতি উপকারের হার বছ রাখেন না। যদি প্রান্তরে তৃষ্ণাত্ত লোকেব জন্য কূপ খনন করিতে সক্ষম না হও, লোক গমনের পথে একটা দীপ ছালিয়া রাখ। সকলে স্থ স্থ শক্তি অনুসারে ভাব বহণ করিয়া থাকে, একটা পতকের পদ পিপীলিকার পক্ষে উক্তার। অনায়াস লভা মুদ্রাপ্রেম্বে দান, অমার্জিত একটা মুদ্রা দানেব তুলা নহে। লোকের হিত সাধন করিলে, হে প্রিয়! করে, তাহার বিপদ ক্ষম ছায়িনী হয় না। প্রভু হইয়া ছতার প্রতি নির্দ্রাচরণ করিও না, মনে রাখিও ভৃত্যও এক সময় তোমার লায় প্রভু হইতে পারে। হ্বলের মন ভয় করিও না, এক সময়ে তোমার হীনবল হওয়া বিচিত্র নহে। এরপ 'অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যে ক্ষারাহিত্য বা

্ এক জন কঠোর প্রান্থতি ধনবানের নিকটে এক মনাথ নিরিদ্র আপন

মুরবন্ধী নিবেদন করিয়া জিকার্থী হইরাছিল। ক্ষুদ্রাশার ধনী ভাহাকে

একটা কপর্দকও দান করিল না বরং রাগান্ধ হইরা পক্ষ বাক্য বলিল।

সেই নির্মূরের অভ্যাচারে ভিক্ষুকের মন হংখ ভারাক্রান্ত হইল, তথ্ন সে

বিষয় বদনে বলিল "আক্র্যা। ধনবান্ কিন্তুপে দরিদ্রের প্রতি মুখ বিরুষ

করে ও কটু ভাষা বলে, এক সময়ে দেও যে হংখ কর ভিক্ষার্যন্তি মন্তকে,

লইতে পাবে, ভাহা ভাবিষা কি ভাহার ভয় হয় না ?"

এই কথায় সেই অনুরদর্শী গঝিত ধনী কোপান্ধ হুইয়া দাসকে আদেশ করিল "গালি দিয়া, অপমান করিয়া এই নীচ ভিক্কককে ভাড়াইয়া দেও।"

• ধনদাতা পরমেশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ও অক্তজ্ঞতা দোবে অচিরেই সেই ধনশালীর ভাগ্য প্রতিকূল হইল; তাহার সম্পদ্ গৌরব বিনাশের পথ আত্রের করিল; বিধাতার লেখনী তাহার সম্বন্ধে ভূর্তাগ্যের লিপি লিখিল; দরিক্রতা তাহাকে ভূণের ন্যায় হীন অপদার্থ করিল। মা, তাহার রত ক, কাঞ্চন, গৃহ সম্পত্তি রহিল, না, গাজাখ; সম্বরের বিধি সেই হত-ভাগ্যের মন্তকে উপবাস ক্লেশের খূলি নিক্ষেপ করিল; তাহার করতল এবং ধনভাগু মৃত্যু কাল পর্যন্ত খূন্য পড়িয়া রহিল।

্সে এইরপ ভাগ্য চ্যুত হইলে ভাহার এক জন আত্রিত দাস এক বদান্য ধনীর আত্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ধনবান্ ধেরপ যুক্ত হস্ত, তদ্ধপ প্রশান্তমনা ও নির্মাল প্রকৃতি। দ্বিদ্রে ধন লাভে যেমন আফ্লাদিত হয়, তদ্রপ তিনিও উপায় হীন দ্বিদ্র পাইলে উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া হয় হইতেন।

একদা সন্ধাকালে তাঁহার হারে একজন ভিক্কুক অরপ্রার্থী হইল।
অনাহারে সে এতাদৃশ হুর্কাল হইরাছিল যে প্রতি পদ নিক্ষেপে অত্যন্ত
কট বোধ করিত। ইহা দেখিরা সেই দরাবান্ ধনস্বামী ভূতাকে অনুমতি করিলেন "সমাগত কুধার্তকে অরদানে পরিতুক্ত কর।" দাস
তাহার নিকটে অর পরিবেশন করিতে যাইরাই বাাকুলভাবে পূর্তনাদ
ক্বিয়া উঠিল এবং স্ক্রাপুণ নয়নে প্রভুর নিকটে চলিয়া আদি। প্রভু

•

আনার বিদ্যাল জিজাসা করিলের "বল কে ডোমাকে উৎপীড়ন করিল।বি
বালাজনে অভিবিক্ত ছইরাছ।" দাস বলিল, "বামিন্! এই হতভাগা
রাজের অবস্থা দেবিরা মনে বড়কট পাইরাছি, পূর্কো আমি ইইার ভূতা
ছিলাম, ইনি প্রভুত্ত ধন সম্পত্তির প্রভু ছিলেন, এই কণ ইইার ধন গৌর-বের হস্ত অব্ব হইরাছে, ভিক্ষার জন্য ছারে ছারে ইনি দীনভার হস্ত
অসারণ করিতেছেন।" এই কথা অবণ করিয়া প্রভু বলিলেন "প্রির পুত্র।
স্মৃত্তিত হয় নাই, ইনি কি সেই হস্তভাগা রূপণ বলিক্ ছিলেন না, যিনি
অভিমানে মন্তক আকাশে উভোলন করিতেন? আমি এক দিন ইহাব
ছারহইতে নির্দ্ধর রূপে তাড়িত ইইরাছিলাম। দৈব প্রতিকূলভার ইনি এই
কণ দৈনাদশা প্রাপ্ত হইয়া আমার ছারে আসিরাছেন, কর্মর প্রসম হইরা
আমার চক্ত ছইতে শোকাত্র মোচন করিয়াছেন।"

পরনেশ্বরের নিগ্রু কৌশলে অনেক দরিক্র ধনী হয়, আবার অনেক ধনস্থানীর উন্নত অবস্থা অবনত হয়। ৮।

এক সদাশর দরালু পুৰুষ বিপণী হইতে শস্যপূর্ণ বাজরা শ্বন্ধে করিয়া নিজ ভবলে আসিয়া দেখিলেন যে সেই বাজরার মধ্যে এক পিপীলিকা অহান্চাতির জন্য ব্যাকুল হইর। ইতন্ততঃ দৌড়িতেছে। সে রাত্রি দরা তাঁহার নিজার বিম হইল: তিনি ছির থাকিতে পারিলেন না, " এই হুর্মল ক্ষুদ্র শ্লীবকে ছান চ্যুত করিয়া হংখিত রাখা বিধেয় নহে।" এই নিরা সেই রাত্রিতেই পিপীলিকাটাকে যথাস্থানে আনয়ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

ব্যাকুল ব্যক্তির মন শাস্ত কর, কর্মর হইতে তুমি শতি পাইবে।
মাহারা ফরদোসী পুলার সার কথা বলিরাছেন " কুম পিণীলিকার উপার
অভ্যাচার করিও না, বেহেতু নেও জীব, পুথ হুংখ অনুভব করার শক্তি
রাখে," সে নীচ পারাণ হুদয়, যে পিণীলাকে অনর্থক ক্লেশ দান করে।
হুর্বাল লোকের মন্তকে মুক্তি প্রহার করিও না, হরতো পিণীলিকার ন্যার
এক কিং তুমি ভাহার পদতলে নিপতিত হইবে। দীপ পতক্ষের প্রতি
রিশ্বর হলে, দেখ, সর্বা সমক্ষে সেই দীপ কেম্ম স্থানিতে অনিতে পরে

নির্কাণ পাইল। স্বীকার করি, ভোমা অপেক্ষা অনেক হীন বল আছে, কিন্তু সকলেক্ষেউপরি এক জন সবলও আছেন মনে রাখিও। ১।

পথে এক যুবাকে দেখিয়াছিলাম বে এক ছাগ পশুর পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার বন্ধন রজ্জু ধরিয়া যাইতেছে। বলিলাম "পোবিত পশুর জন্য রজ্জুর কি প্রয়োজন? ইছাকে ছাড়িয়া দেও।" যুবা আমার কথামুসারে তাহাকে বন্ধন মুক্ত করিল। তথন ছাগপশু আহলাদে হত্য করিয়া দেড়িতে, লাগিল, কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া ও আমোদের ভাবে দেড়িল, পরে যুবকের নিকটে উপস্থিত ও তাহার সঙ্গেই চলিল। যেহেতু যুবা তাহাকে স্বহস্তে তুণ পঞ্জ খাওয়াইয়া ছিল, পশু তাহাবিস্মৃত হইতে পারে নাই। এই রাজার যুবা প্রুব আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! এই রজ্জুর বন্ধনে পশু আমার সঙ্গে আগমনে বাধ্য হইতে চায় নাই, কিন্তু উপকার বন্ধন ইহাকে টানিয়া আনিয়াছে।"

প্রমন্ত হস্তী উপকার পাইয়া হস্তিপকের অনুগত থাকে; হুষ্ট উপকারে শিস্ট হয়; উপকৃত কুকুর প্রহরীর কার্য্য করে। ১০।

কোন শ্রমজীবী প্রান্তরে এক শশককে দেখিতে পাইরা ছিল যে তাহার একটিও পা নাই। ইহা দেখিয়া সে ঈশ্বরের দয়া ও নিগৃঢ় কোশলেতে চমৎরত হইল, ভাবিতে লাগিল যে এই পদশ্না ক্ষুদ্র পশু কি প্রকারে জীবন ধারণ করে—কোথা হইতে আহার পায় ? এই বিচিত্র বাপারের বিষম চিন্তা করিয়া সে অবাক্ হইয়া রহিল। সে এরপ ভাবিতেছে, এমত সময়ে হঠাৎ এক শার্দ্দল এক শ্রাালকে মুখে করিয়া তথায় উপস্থিত। বাাঘু সেখানে সেই শ্রাালটীকে ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল, শশক তাহার উচ্ছিফে উদর পূর্ণ করিল। অন্য দিন ও শ্রমজীবী স্বচক্ষে দর্শন করে যে অয়দাতা ঈশ্বর সেই ভাবে উপায়হীন শশকের আহার যোগাইয়া দিলেন। বার বায় ইহা দেখিয়া তাহার বিশ্বাস চক্ষ্য উশ্বীলিত হইল; গৃহে আসিয়া বিধাতার প্রতি নির্ভর স্থাপন করিয়া বহিল; মনে এই দ্বির সঙ্কণ যে নিক্তনে বিদ্যা থাকিব, কোল পরিজ্ঞম

করিব নার জীবিকা করার ইইডেই আনে, প্রকাশুকার ইন্তীও ঈর্পরের ক্ষণা ভিন্ন ৰীয় বল বিক্ৰম দায়া খাদা লাভ কয়িতে পাৱে লা। দখুৱই আমাকে তাঁহার গুপ্ত ভাণার হইতে জীরিকা দিবেন। মনে মনে আই সৈদ্ধান্ত ছির করিয়া কয়েক দিন ক্রমাগত এক নির্জন স্থানে অসম ভাবে ৰসিয়া রহিল। এই অবস্থায় কি স্বজন কি প্রজন কাহা হইতেও সহাসুভূতি পাইল না। ক্রমে অনাহারে তাহার শরীর ক্যাল। , ৰশিষ্ট হইল। যখন অনশন জনিত দৌকালো ধৈষ্য একেবারে বিলোপ, তথ্য হঠাৎ সে স্বাবের দিকে শব্দ শুনিতে পাইল, যেন কেছ বলিলেছে "হে ধূর্ত। যাও শর্দূলবং হও, শশকের ন্যায় কেন আপনাকে দেখাই-তেছ ? এ প্রকার চেন্টা যত্ন কর, যেন অন্যেত তোমার দ্বারা উপকার পাইতে পারে। তুমি হস্ত পদ শালী হইরা উচ্ছিস্টহারী উপায়হীন শশকের নায় কি প্রকারে অন্তে পরিতৃপ্ত হইবে। ব্যাদ্র তুল্য যাহার বল বিক্রম.ুসে **যদি মৃহ শশকের ন্যায় নিশ্চেট হইয়া প**ড়িয়া থাকে, কুকুরও তাহা ছইলে ভাছা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি স্বয়ং নিজের জীবিকার জন্য উপার্ক্তন কর ও অন্যকে ভোগ করিতে দেও, সপরের ভোজাবশিষ্ট প্রতি দৃষ্টি রাখিও না। যত দিন পার নিজ জীবন যাত্র। নির্বাহ কর, তুমি এমাসুরূপ ফল পাইবে। পুরুষের ন্যার পরিশ্রম কর ও অন্যের হিত সাধন কর, জ্রীলোকেরাই পর ছত্তে জীবিকা লাভ করে। উঠ, উপদেশ গ্রহণ কর, পরোপকার ব্রতে রত হও । ধরাতলে পতিত হৈইলা, আমার ছত ধারণ কর, এক্লপ বলিও না। তাঁহার প্রতিই ঈবর প্রসর, যিনি পরিশ্রম করিয়া অন্যের উপকার করেন। যাঁহার মন্তকে মন্তিফ আছে, তিনি পরহিতৈবী হন। শুন্য-মন্তিষ্ক লোকই কাপুৰুষ। এছিক পারত্রিক কল্যাণ কে লাভ করে? যে. चाकि जेबरतत खेळा मौनर मंखनीत कनां न नामन करत । ' ১১।

রোম নগরে এক তপশী ছিলেন। একদা আমি কভিপায় ভ্রমণকারী বন্ধুর বন্ধে তাঁখাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা উপস্থিত হইবা মাত্র ক্ষবিবর সকলকে সাদর চুম্বন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। শ্বির প্রত্ত ধনৈশ্বহাও অনেক শিষ্য ছিল। কিন্তু তিনি ফলপুনা তকর নাম মনুষ্যত্ত বিহান ছিলেন। মিই তাবা ও বাৎসলা প্রদর্শনেই তাঁহাকে বিলক্ষণ উক্ষ দেখা গিয়াছি। কিন্তু ক্ষুধিতকে অরদান সম্বন্ধ তিনি স্থাতিল ছিলেন। কেহ তাঁহা হইতে মুক্তি পরিমিত অর গ্রহণেও সমর্থ হইত না। সে দিন সমগ্র রাত্তি জপ তপে তাঁহার, কুধানলে আমাদের নিদ্রা ও বিজ্ঞাম ছিলনা। প্রভাত হইবা মাত্ত তপন্থী পূর্বে দিনের ন্যায় আবার প্রবল উৎসাহে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তথায় পরিব্রাক্তকদিগের মধ্যে এক জনু কৌতুকপ্রিয় স্পর্টবক্তা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিলেন সাদর চুম্বন লাভ অপেক্ষা কুধার্তের অর প্রার্থনীয়। তুমি বিনম্র ভাবে আমার সেবায় নিযুক্ত হও, পাছকা স্পর্শ কর, ইহা বলি না; বরং অন্মাকে আহার দান করিয়া মন্তকে পাছকা প্রহার কর, সেও ভাল।"

পরোপকার বাদান্যতা গুণেতেই মনুষ্টের মহন্ত্ব, নিশা জাগরুক মৃতহুদির ব্যক্তির মহন্ত্ব কোথার? নগর প্রহরীগণের ও নিশার চক্ষে নিজা থাকে না। পরোপকার ও দান বিতরণ করিয়া জীবনে মনুষাত্বের পরিচর দেও; শূন্যগর্ভ নহবতের ন্যার শুদ্ধ শব্দ করিলে কি হুইবে? কাহার বুর্গ লাভ হয়? যিনি নিহ্নাম উপকারী ও যাহার অন্তর পরিশুদ্ধ। ১২।

একদা দামক নগরে এরপ যোরতর অন্ন কট উপন্থিত হয় যে জনক জননী স্বীয় পুত্র কন্যার প্রতি শ্বেছ মমতা বিশ্বৃত হইয়া যায়।
আকাশ ভূমির প্রতি রূপণ হয়, একবার ও জল বর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্র ও উদ্যানের মুখ সিক্ত করে না। জলাশয় সকল জল বিহীন হইয়া যায়।
অনাথ জনের হুংখাশুদ্বাতীত জল খাকে না, অন-ক্রিট বিধবার দীর্ঘ নিখাল
সন্থত ধুন বাতীত কোন গৃছে বন্ধন ধুম দেখা যায় না। সর্ববিভাগী
যোগীর ন্যায় ব্রক্ষ সকল ফল পুলা পত্র শুন্ত, পর্বাত ভূমি ভূণ লভিকা
বিহীন হয়। হুতিকের গুরু কার্কেম্বে ক্ষমতাশালী বলবান লোকেরা
নিত্তেজ ও হুর্বল হইয়া পড়ে। ক্ষ্মার জ্বালার অনেকে প্রস্পাল ভক্ষণ
করিতে থাকে। এই ভয়ন্ধর হুরবন্ধার সময় সে স্থানের এক বন্ধু সামার
নিকট উপন্থিত হইলেন। দেখিলাম ভাছার শরীর ক্ষাল মা বিশেষ,

জাঁহাকে মর ভুংখীর ন্যার কীণ যদিন দেখিরা আমি চমৎ কত হইলাম। ৰে হেতু তিমি এক জন উচ্চ অবস্থার লোক, তাঁহার ধন সম্পতি ছিল। জিজাসা করিলাম "প্রিয় বান্ধব! বল, তোমার কি কঠ উপস্থি?" তিনি ইছা শুনিয়া অনুযোগ করিয়া বলিলেন " সাদি ৷ তোমার এ কেমন বুদ্ধি ? ষধন বিশেষ জান, তথন এ প্রকার প্রশ্ন করাই অন্যায়। দেখিতেছনা যে ক্লেশ বাতনার এক শেব হইয়াছে? আকাশ বারি বর্ষণ করিতেছে-না, উপায়হীন বিপন্নদিগের কাতর ধনি ঈশবের নিকটে পঁত্ছিতেছে-• না।" আমি বলিলাম "তাহা বটে, কিন্তু অন্ততঃ তোমার ভয় নাই, বিষ তাছাকেই বিনাশ করে যে বিষয় ঔষধ রাখে না। যদিচ অল্লাভাবে লোক পুঞ্জ মৃত্যু মুখে পতিত, তোমার গুহে তোমার জীবন ধারণ উপযোগী **অন্ন সঞ্চিত আছে, ভন্ন কি? অটল পর্ব্বত** বাতাকে ভন্ন করে না। <sup>%</sup> ৰক্স ইহা ভনিয়া হুঃখিত হইলেন এবং আমার প্রতি ঈবদ্ধী করিয়া বলিলেন "মিত্র! যখন দেখিতে পাওয়া যায় বন্ধুগণ জলমগ্ল হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তখন নদীকূলে নিরাপদে থাকিয়াও সুখী হইতে পারা যার না। অনশনে আমার মুখ মলিন হয় নাই, অর ক্লিষ্ট বিশন্ন লোক দিনোর শোক ভারই আমার হৃদয়কে করিয়াছে। আমি যেমন আপনাকে বিপন্ন দেখিতে ভাল বাসিন। তদ্ধপ অন্যকে বিপদ্ এন্ত দেখিতেও কট বোধ করি। ধনাবাদ, আমার অল্লাভাব হয় নাই, নিরাপদে আছি। কিন্তু যখন । ছর্ভিক নিপীড়িত অদেশীয় লোকদ্বিগকে দেখি, আমার শরীর বিক-ম্পিত হয়। যাহার পার্বে রোগী আর্ত্তনাদ করে, স্কুকার হইয়াও ধ্বই ব্যক্তি কি সুধী হইতে পারে? যখন দেখি স্বদেশস্থ দীন এংখীগণ আছার পাইতেছে না, তখন আমার মুখে অন্ন বিষের ন্যায় কটু ্বোধ হয় ! যদি কাহার বন্ধুকে কারায়ারে বন্ধ কর, সে ব্যক্তি উদ্যানে শাকিয়াও স্থাী হইবে না। ১৩।

কৈ নার অপেকা অধিক ক্রতানী, অতিশয় কট সহিত্ত

অনুষে গুণযুক্ত বলিয়া সর্বাত্ত বিখ্যাত হয়। একদা রোমীয় সজাটের
নিকটে করেক জন ভ্রমণকারী হাতমের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন "জগতে
ভাহার তুল্য দানশীল লোক নাই ও তাঁহার অখের ন্যায় স্মৃদ্যা
ক্রতগামী অথ নাই। সেই বেগ গামী ঘোটক যেমন সহজে অরণ্য ও
প্রান্তর ভূমি অভিক্রম করে, তজ্ঞপ জলচরপক্ষীরন্যায় জল মধ্যে সন্তর্গ
করিতে পারে।"

রাজা বলিলেন "আমি হাতমের নিকটে সেই গুণযুক্ত অব চাহিবন বিদি দান করে, তাঁহার মহন্ত্র স্বীকার করিব। অন্যথা মানিতে হইবে বে শূন্যগর্ভ পটছের ন্যায় তাঁহার শব্দ মাত্র সার।" স্ত্রাট্ এই ছির করিয়া অবিলয়ে আপনার এক প্রধান কিঙ্করকে অন্য দশ জন অনুচরের নাহিত অর্থটীর জন্য হাতমের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

্যে দিবস রাজ কিঙ্কর হাতমের গৃহে উপস্থিত হইলেন, সে দিন ক্লেশকর বাতাা প্রবাহিত ও অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হয়, ভূমির শুক্ষ মৰু দশা দেখিয়া মেঘ যেন অবিরল অঞ্চপাত করে। স্বচ্ছ জলাশর প্রাপ্ত তৃষ্ণাতুর পথিকের নায় রাজভূত্যগণ হাতমের ভবনে আত্রয় লাভ করিয়া পঁরম পরিতৃপ্ত হইল। হাতম অথিতিদিগকে অশ্বমাংশ আহার করিতে দিলেন এবং ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাহাদের বসনাঞ্চলে শর্করা ও হত্তে মুদ্রা দান করিলেন। রাজকিঙ্কর যথাবিধি আথিতা সংকার গ্রহণে পরম স্থাখে রজনী যাপন করিয়া পর দিন হাতমকে স্ত্রাটের অভিলাষ জানাইলেন 🖟 হাত্ম অবণ মাত্র ক্ষিপ্তের ন্যায় বাস্ত সমস্ত ছইয়া উঠিলেন ও আক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন " মছাশয় 🛊 এই কথা আমাকে পূর্বে কেন জ্ঞাপন করেন নাই ? গত রাত্রিতে আমি আপনাদের ভোজনের জন্য সেই প্রিয়ত্ম তুরঙ্গমকে বয় করিয়াছি। অবিশ্রান্ত বড় রুঠি হইতে ছিল, দূরতর পশুর্শালায় লোক পাঠাইয়া অন্য অশ্ব আনরন করার ক্ষতা ছিল না, গৃহে সেই অর্থটী মাত্র ছিল তাছা ব্যতীত অধিতি সংকার করি, আমার এরপ অন্য কোন সম্বল ছিল-না। উচিত বোধ হইল না যে অভ্যাগত জন অনশন ক্লেপে গাতি যাপন করিবেন। অগত্যা সেই বিশ্ব জন প্রিয় অশ্বটীকে বধ করিতে রাষ্ট

ছইলাম। 

এই সকল কথার পর হাতম রাজকিমরদিগকে মুদ্রা, ও
বোটকাদি উপহার দিয়া মন্মান সহকারে বিদার করিলেন। বোমীর
সজাট্ এই রক্তান্ত জবণ করিয়া হাতমের আন্তরিক বীর্ঘ মহত্ত্বের সহত্ত প্রশংসা করিলেন। ১৪।

এমন দেশে এক অতুল দানশীল যশঃপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার হতে মেষের বারি বর্ষণের মাার ধমরুঠি করিত। একদা তিনি এক মহোৎসৰ করিয়া ছঃখী দরিস্রদিগকে অকাতরে দাম বিভরণ করিতে লাগিলেন। সেই উৎসব ক্ষেত্রে তাঁহার সম্মুখে কোন ব্যক্তি হাতমের প্রমন্ধ করিল, অন্য এক জন তাঁহার দান শীলতার ভূমনী প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া নরপালের অন্তরে হুঃসহ সর্য্যানল এজ্বলিঙ ছইক্লা উঠিল। মনে করিলেন যে ছাতম জীবিত থাকিলে আমার যশঃ ক্লাভি আর বিস্তৃত হইতে পারিবে না। ইহা ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে হাতমের প্রাণ সংহারের উদ্দেশে এক জন অবুচরকে প্রেরণ করিলেন। রুতান্ত কিঙ্কর অরপ্র সেই রাজ িন্কর ছাতমের ভবনাভিষুখে যাইতেছে, এমত সময়ে পথে এক যুবাপুৰুষের সঙ্গে তাহার দাক্ষাৎ হইল। দেই যুবা প্রদল্লানন, জ্ঞানী ও মধুরভাষী; ভাঁছার হৃদয়-**ছইতে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সৌরভ** বিনির্গত হইতে ছিল। রজনীতে তিনি উক্ত রাজকিষরকে অভ্যাগত রূপে গ্রাহণ করিলেন ও তাছার প্রতি অশেষ • युष्ट ममामद्र ७ निकोहांत व्यक्तिम क्रिक्टिन, विनव्न मस्तित ताकां पृहद्दत পাষাণ সম কঠোর হৃদয়কে বিধালিত করিয়া দিলেন। অতঃপরনিশান্তে তাহার হস্ত পদ চুম্বন করিয়া কিছু দিন অবস্থির জন্য দাসুন্দ অনুরোধ কবিলেন। ভূজা বলিল " সম্পুতি বিলম্ব করিতে পারি না, যে হেতু এক গুরুতর কার্য্যের জার আমার প্রতি অপিত আছে।" যুবা বলিলেন "সে কার্য্য কি? যদি জামাকে জানিতে দেও আমিও এক হৃদর বন্ধুর ন্যায় ভোমার সহকারী ছইয়া তৎ সংসাধনে প্রাণপ্রণে চেফা করিব।" ভ্তা বলিন " বুৰৰ তোমার প্রশান্ত ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি রহসাতেদী ছারে ন অভএব বনিতেছি, অবণ কর। তুমি অবগত থাকিবে এ দেশে

পুঁৰিখাত বদান্য হাতম অবস্থান করেন, স্বর্গান্তিত হইয়া এমন বাজ্যাধীপ্রবাতীহার ছিল্ল মন্তক দেখিতে অভিলাবী হইয়াছেন ও আমাকে এই কার্য্য দংসাধনে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিত্র ভর্না, করি তুমি অনুগ্রেহ করিয়া কোথায় হাতমের অনুসন্ধান পাই, বলিয়া দিবে।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবাবলিলেন " আমার নামই হাতম, তোমাকে সাহায্য করিব বলিয়া আমি যে জন্ধীকার করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। এই নেও কণ্ঠ, তরবারির আঘাত কর। এই ক্ষণও স্থ্যোদর হয় নাই, সকল লোক নিদ্রোতে আছে, আমাকে বধ করার এই স্থযোগ বটে, কিন্তু বিলম্ব হইলে হয়তো নিরাশ হইবে ও বিপদে পড়িবে।"

অলে কিক বীর্যা মহন্ত সম্পন্ন হাতম 'বধকর, বলিয়া যথন মন্তক পাতিয়া দিলেন, তখন দেই রাজভ্তা উচ্চেঃস্বরে ক্রেন্সন করিয়া উঠিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া ভাঁহার চরণে মন্তকার্পণ করিল ওব্যাকুলতার সহিত কখন ভূমি চুয়ন কখন বা ভাঁহার চরণ চুয়ন করিতে লাগিল। ভূণীর ও তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিল। অমুগত দাসের ন্যায় রুতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল "যদি আমি পুশু দারাও তোমার শরীরে আঘাত করি, তাহা হইলে যে কেবল তোমাকে আঘাত করিব তাহা নয়, ধর্মের শরীরেও আঘাত করিব।" ভূতা এই বলিয়া ভাঁহাকে প্রেমভ্রের আলিঙ্গন করিয়া এমনাভিমুখে প্রস্থাক করিল। যখন রাজ্ব সারিদেন উপন্থিত হইল, রাজা ভাঁহার মুখাক্রতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি কিছুই করিয়া আসে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন "বল, কি সম্বাদ ? কেন অখ গ্রীবায় হাতমের মন্তক বন্ধন করিয়া আনয়ন কর নাই? হাতম কি ভোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, ভূমি ভাহাকে সামর্থো পারিলে না ?"

ভূতা যথা রীতি ভূমি চুম্বন করিরা রাজ গুণানুকীর্তনের পর নিবেদন করিল "মহারাজ! হাতমের রক্তাত অবণ করুন, আমি অচকে দেখিরাছি হাতম প্রিয় দর্শন, প্রতিভা সম্পার, মহাখ্যাতীশালী ও প্রসন্ন বদন! আভ্রিক বীর্যা ও মহত্ত্বে জগতে তিনি অন্বিতীয়। তাঁহার প্রদর্শিক অমু-আহের গুরু ভারে আমার পৃষ্ঠদেশ বক্র হইরাছে, তিনি হিতেশা অক্তে আমাকে পরাস্ত করিয়াছেন। ভূতা যাহা দর্শন করিয়াছিল, সমুদার্থ আমুপুর্ব্বিক নিবেদন করিল, তাহা অবণ করিয়া রাজার চিক্ত ভক্তি রসে জবীভূত ছইল, তিনি সহজ মুখে হাতমের প্রশংসা করিলেন। ১৫।

এক দরিদ্র রন্ধের ভার বাহী বার্কভ গভীর কর্মনে আবন্ধ হইয়াচিল। একে মেখাক্তর লীতের রাত্তি,তাহাতে প্রসারিত মাঠ, মুবল ধারে রক্টিপাত ও জল প্লাবন, সাহায্য করে এমন একটা লোকও নিকটে নাই, এই চুরবস্থায় ' শতিত হইয়া সেই রন্ধ সমুদায় রজনী মহা ক্রোধে ও মনের কট্টে কি দেশাধিপতি কি,শক্র কি মিত্র সকলকেই জন্মনা রূপে গালি দান করিতে লাগিল। দৈববোগে দে সময়ে সে দেশের রাজা মৃগয়ার অমুরোধে সন্নিহিত উপলৈলে অবস্থিত ছিলেন, ঐ সকল অন্নীল বাক্য তাঁছার কর্ণে প্রবেশ করিল। না, উছা এবণ করার সাধ্য ছিল, না, উত্তর দানের বিষয় ছিল। নরপাল অনুচরদিয়কে ইন্দিত করিলেন যে অনুসন্ধান লও, আমার প্রতি কেন এরপ গালি বর্ষণ ও আক্রোশ। এক জন বলিল "মহারাজ! এই হুরা-ত্মারশিরশ্ছেদন করুন, এ ব্যক্তি অতি কদর্য্য রূপে আপনাকে গালি দিতেছে।" তথন স্পতি স্বয়ং দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে রন্ধ গৰ্মভ স্বামী মহা विशास পতिত, गर्के कर्कस्य व्यावक करेता यु लात, जाकारक छेकात করিতে পারিতেছে না। অনন্যোপায় হইয়াই সে মনের গালিদান করিতেছে। রদ্ধের কট দেখিয়া রাজার দরা হইল। তিনি গালি কট্জি সকল বিশ্বত হইলেন। সেই সন্ধট হইতে তাহাঁকৈ মুক্ত क्रिल्म. अधिकक रक्षांनि शाहित्जारिक मिल्म।

হা। যে স্থানে প্রতিহিংসা হইবে সে স্থানে হিত সাধন কি মধুর দৃশ্য। অহিতের বিনিময়ে অহিত ইহা সহজ, কিন্তু যদি প্রকৃত মনুবাত্ব রাধ যে তোমার অহিত করে, তাহার হিত সাধন করিবে। ১৬।

ক ব্যক্তির বিপুল ধন সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাহার দানোপভোগে স্পৃহা ছিলমা অর্থ ভবিষাতে প্রয়োজনে আসিবে বলিয়া সে দান ভোগে বিরত ভিলা সর্বাদা তাহার স্বর্ণ রৌপা ভূগতে নিহিত থাকিও। রূপণের। ধনেরই এই দুশা।

দেই রূপণ ধনী যে স্থানে ধন রাশি প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল, একদা তাহার অমিতাচারী পুত্র উহার অমুসন্ধান পাইল। রাত্তিতে দে সমুদায় ধন অপহরণ করিয়া তাহার স্থানে এক রহৎ প্রস্তর খণ্ড রাখিয়া দিল এবং দেই দনের অপব্যয় করিতে লাগিল। ধনীর হস্তে ধন স্থায়ী হইল-না, সম্পত্তি এক জনের হস্তে আসিল, অন্যে যদৃদ্ধা ভোগা করিতে লাগিল।

সার্থের বিনাশ দেখিয়া পিজা বিষয় বদনে রছিল, ক্রন্দন বিলাপে দে দিন সমুদার রাত্রি তাহার নিরো ছিল না। এদিকে পুল্ল প্রচুর ধন লাভ করিয়া গান বাদ্য আমোদে প্রমন্ত হইল। পরদিন সহাস্য মুখে পিতাকে বলিল "তাতঃ! ধন ভোগা বিতরণ করিবার জন্য বটে, সংরক্ষিত ধনে ও প্রস্তর-খাও কিছুই প্রভেদ নাই; সুখে উপভোগ ও বিতরণ করা শ্রম্মাধ্য ধনো-পার্জনের উদ্দেশ্য।"

যে ধন কপণের হস্তগত, বলিতে কি উহা যেন এইক্ষণ ও খনি গর্ভে। ছে ধনশালিন্ কপণ। তুমিও মৃত্যুশযায় পতিত হইবে, স্ত্রী পুত্র পারিবার তোমার প্রযন্ত্র রক্ষিত ধন স্থাও উপভোগ বা অপব্যয় করিবে। ধনবান্ কপণ মুদ্রাস্ত্রপোপরি স্থাপিত প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ। যে পর্যন্ত এই মূর্ত্তি অবিচলিত থাকে, সেই পর্যন্ত ধন তমিয়ে স্থিতি করে। মৃত্যুরূপ প্রস্তরাহাতে যখন হচাৎ তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, ধনের উপর আর তাহার চাপ থাকেনা, আনন্দের সহিত নানা ব্যক্তি সেই ধন বিভাগ করিয়া লয়। হে ধনার্থিন্! অচিরে তোমার শরীর শ্রশান কীটের আহারে আদিবে, অত্বের পিপালিকার ন্যায় যেমন ধন উপার্জ্জন করিবে, তদ্রুপ সঞ্চয়ের পর সকলের সঙ্গে বিভাগ করিয়া ভোগ করিবে। ১৭।

এক সুবা একটা পায়সা দারা এক ইন্ধ ভিক্তকের উপকার করিয়াছিল। পারে ঘটনা স্থাত্র সেই যুবক কোন অপরাধে গ্রত হয়, রাজা তাহাকে বধ্য ভূমিতে প্রেরণ করেন। তথন তাহার হত্যাকাণ্ড দর্শনের জন্য রাজ পথ, শ অট্টালিকা ছাদ ও গ্রহ্মার জনাকীণ হয়। অন্ত শত্রে স্মজ্জিত রাজকিমর্গ্র্য অপরাধীকে যেড়িরা সদর্শে ভ্রমণ করিতেছে, দেই র্ক ভিজুক এখন দেখিল আহাদ্বারা এক সময় উপরত হইরাছে, সেই র্কাই মহাবিপদে পতিত, তথম শিরে করামাত করিয়া এই বলিয়া উচ্চেঃম্বরে বিলাপ করিতে লাগিল "মহারাজের মৃত্যু হইরাছে, হার! দেই গুণবান্ ভূপতি নাই; পৃথিবী শন্য।" তাহার এই বিলাপ ধনি ভ্রমণ করিয়া রাজকিমর্গণ কাঁদিয়া উঠিল। মন্তকে করামাত করিতেং সকলে উর্দ্বাদে রাজবাটীর অভিমুখে দেড়িয়া গেল, তাহারা তথায় যাইয়া দেখিল রাজা সিংহাসনে স্মৃত্ব শরীরে বিরাজ করিতেছেন। এই অবসরে যুবক পলায়মান, রন্ধ ধরা পড়িল। রাজা জর্জন গর্জ্জন ও ভর প্রদর্শন করিয়া জিজ্জাসা করিলেন "রে হ্রাচার! আমি মরিয়াছি, তোর এরপে বলিবার উদ্দেশ্য কি? আমি ক্রিপ্রেজা হিতিবী নই ? অত্যাচারী বটি ? আমার অশুভ কামনা তুই কেম করিলি?

রন্ধ করপুটে নিবেদন করিল "মহারাজ! 'রাজার মৃত্যু হইয়াছে' এই অসত্য কথাটীতে আপনি মরেদ নাই—আপনার কিছুই হয় নাই। কিন্তু এক উপায় হীন প্রাণে বাঁচিয়াছে, রজের এই বাক্য রাজার নিকট প্রীতিকর হইল, তিনি তাহার অপরাধ বিশ্বত ইইলেন।

থদিকে যুবক তথা হইতে আন্তে ব্যস্তে মহাবেণে প্রস্থান করিতেছিল।
পথে এক ব্যক্তি তাহাকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি অন্ত্রধারী, সৈনিকপুরুষ মণ্ডলী দ্বারা পরিব্রেটিত ছিলে, কি উপায়ে তাহা হটুতে মুক্তি পাইলে ? যুবা তাহার কাণেং বলিল "একটা পরসার যুক্ত করিয়াছে।"

ভূগতে একটা বীজ বপন করাযায়, সেই বীজ প্রচুর ফলোৎপত্তির কারণ হয়। এক বৰকণিকা কঠিন বিপদ্ দূর করে। ধর্মপুস্তকের সার কথা এই যে দান পরোপকার বিপদের পথ বন্ধ করে। ১৮।

এক ব্যক্তি স্বপ্নে 'দেখিয়াছিল যে স্থতীক্ষ্ণ স্থাকিরণে অগ্নি দগ্ধ ভামুফলকের ন্যার ধরা মুখ উত্তপ্ত। মানব মণ্ডলীর আর্তনাদ আকাশ ভেদ ক্রিতেছে, প্রথয় উত্তাপে যেন তাহাদের মন্তিক-পিণ্ড দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। সকলের মধ্যে এক জন মাত্র শীতল ছারাতে বাস করিতেছেন।
ভাঁহার গলদেশে স্বর্গের স্বর্গ অভরণ শোভা পাইতেছে। সে ইহা
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! কে সদয় হইয়া আপনাকে এরপ প্রথে
রাখিয়াছে? সেই ভাগাবান বলিলেন যে আমার গৃহদ্বারে আমার রোপিত
একটী রক্ষ ছিল, একদা সেই তক্তছারায় এক সন্নাদী পুরুষ আসিয়া বিশ্রাম
করেন। তিনি প্রান্তি দূর করিয়া ঈশ্বরের নিকট এই রূপে ভিক্ষা চান "হে
প্রথানতা পরমেশ্বর! আমি ইহা হইতে স্থথ ও বিশ্রাম পাইলাম, ভোষার
প্রসাদবারি ইহার মন্তকে বর্ষণ হউক,, সেই মহাত্মার প্র শুভালীর্বাদের
বলেই চতুর্দ্ধিকের এই নিরাশা ও ত্বংখের ব্যাপারের মধ্যে আমার এই
সোভাগ্য।" ১৯ চ

একদা নর পাল তোগ্লক শীতের রাত্রিতে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক নগরপ্রহরীকে দেখিলেন যে সে রুষ্টি ও তুষারপাতে অভ্যন্ত কাঁপিতেছে। ইহা দেখিয়া নরপতির হৃদয় দয়া রুসে পরিপ্লত হইল, তিনি বলিলেন্ ''এই উষ্ণ তনুচ্ছদ ডোমাকে দিব, ইছা পরিধান করিয়া শীত নিবারণ করিবে। আমার প্রাসাদের নিম্নে মুহুর্ত প্রতীকা কর, ভতাদ্বারা ইহা পাচাইতেছি।" রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গান বাদ্য আমোদ প্রমোদে স্থাই শরন করিলেন, হত ভাগ্য প্রহরীকে বে পরিচ্ছদ দিবেন বলিয়াছিলেন, ভূলিয়া গোলেন। সে প্রভাত পর্যান্ত প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিল। একে শীত কালীয় নিশা, তাহার উপরি আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষার কট ভোগ করিতে হইল। প্রভাবে রাজা স্থামুণ্ড আছেন, তথন নহবতের मरक वर्शनिर्यार्थ अरे मकीउंगे इरेन। "त्राजन्! त्नक्वल नामक প্রহরীকে ভুলিয়া রহিয়াছ, আনন্দ উল্লাসে তুমি নিশা যাপন কর, হুংখী জনের রাত্রি যে কি প্রকারে গত হয়, তাহা কি বুঝিবে? উত্তপ্ত বালুকাময় পথে যাহারা গমন করে, ধনবান প্রাসাদে থাকিয়া ভাছাদের বিষয় কি ভাবিবে ? হে পোত্ৰামিন ? নৌকা স্থির রাখ, উপায়নীন জলমগ্রাগতক উদ্ধার কর। হে যুবা বণিক? তুর্বল রন্ধ্রগণের জনুত্র বিলয় কর, তাহার। তোমার সঙ্গে সমভাবে চলিতে পারেনা। ভার্কঃ। তুমি

হাওদাতে শরান আছ, ভাবিরা দেখ নিরীষ উট্র দিবা রাত্রি কি কৃষ্টে অবিশান্ত চলিতেছে। কি পর্বতে, কি প্রান্তরে, কি প্রস্তরময় ব্যুর ভূমিতে, কি বালুকাকীর্ণ পথে পথশান্তদের অবস্থার প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিও। যুবক! তুমি রহৎ উট্টের উপরি স্থথে আরুচ, পদচারীদিগের ক্লেশা হুর্গতি কি বুঝিবে? পটমগুপ শায়ী ভোজন তৃপ্ত! তুমি কি কুধার্ত্ত ভিক্লকের ক্লেশ অনুভব করিয়া উঠিতে পারিবে?" ২০।

এক ব্যক্তির গৃহ পটলে বোলতা সকলে আবাস নির্মাণ করিয়াছিল।
সে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু বাসচাত হইলে এই সকল জীবের
কট্ট হইবে এই বলিয়া তাহার স্ত্রী সেকার্য্য হইতে তাহাকে নির্ভ্ত রাখিল।
এক দিন গৃহ স্থামী যখন স্থীয় কর্ম স্থানে আছেন, সে সময়ে কয়েকটা
বরট গৃহিণীর শরীরে হুল বসাইয়া দিল। অবোধ স্ত্রী আঘাটের
জ্বালায় ঘরে বাহিরে ইতন্ততঃ দেছিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।
আমী কর্মস্থল হইতে প্রত্যাগত হইলে হুর্ভাগা তাহার প্রতিও অনেক রাগ
প্রকাশ করিল। পতি বলিল প্রিয়ে! মুখ বিরস ও কটুক্তি করিওনা,
তুমিইত বলিয়াছিলে ক্ষুদ্র জীব বোলতাদিগকৈ তাহাদের আবাস হইতে
তাড়াইওনা। "

ভূষ্টকে উপেক্ষা করিওনা, তাহাতে অনিন্টের রিদ্ধি হয়। যাহাদ্বারা দেখ জগতের লোকের মস্তক অত্যাচারের নীচে, তাহার মস্তক্তে অসির নিম্নে স্থাপন কর। যদি নগার রক্ষক ভদ্রতা করিরা চলেন, তবে দম্যর উপদ্রেব কেহই নিশায় নিদ্রা যাইতে পারেনা। সমরক্ষেত্রে শক্রু দমনের জন্য ইক্ষুকাণ্ড নয়, বংশ দণ্ড আবশ্যক। অনেকের কণ্ঠদেশ হারের যোগ্য না ছইয়া প্রহারের উপযুক্ত বটে। যদি মার্জারকে প্রশুয় দেও, তবে পারাবতের বংশ নিনাশ করিবে। যদি ব্যাদ্রকে আহার দানে হৃষ্ট প্রেইকর, এক সময়ে তুমি তাহার আহার হইবে। যে গ্রের ভিক্তি দৃঢ় নয়, ভাহাকে উচ্চ করিওনা, যদি কর শক্ষিত থাকিবে। ২১।

\* यनि दुक्तिमान् इ.७, उटन मात्र भनार्थ धर्मटक (अम कत । यादात विमान ধর্মজ্ঞান ও বনান্যতা নাই, সে প্রাণ বিহীণ প্রতিমৃত্তির ন্যায়। সুখীকে চ যিনি অন্য জনকে তথ দান করেন। সংকার্ত্তা করে, পরলোকের সম্বল হইবে। ধনৈর্থ্য যাহা আছে, অদ্য তাহার সদ্বাবহার কর, মৃত্যুর পুর উহা আর তোমার থাকিবেনা। যদি দীন অনাথ দিপকে অন্তর হইতে দুর না কর, পরলোকে তোমার অন্তর স্মন্থ থাকিবে। ধনাগারের দ্বার ্রুক্ত কর, অতঃপর সেই দারের চাবি হারাইবে। তুমি পুত্র কলত্র-হইতে অনুতাহের প্রত্যাশা করিও না, স্বরং নিজের পথ-সম্বল করিয়া লও। তিনিই সংসারে জয়ী হইয়াছেন, যিনি পরহিত সাধনে পুণাধন পরলোকের সমল করিয়া লইয়াছেন। যদি কিছু থাকে ভিক্ষকের হস্তে দেও, এরপ করিও না যাহাতে কল্য খেদের সহিত হস্ত পৃষ্ঠ দংশন করিবে । নিরাত্রর অণিতিকে বিমুখ করিও না, তোমার দ্বার হইতে নিরাশ হইয়া অথিতি দ্বারেং ফিরিবে, এরপ বেন না হয়। যে ধার্মিক প্রহিত ব্রতে রত, তিনি এই আশঙ্কা করেন যে দীন হীন প্রার্থী তাহার ত্রটীতে বা পাছে তাহাকে ছাড়িয়া অনোর আশ্রয় গ্রহণ করে। কাতর প্রাণী-দিগৈর প্রতি রূপা দৃষ্টিকর, মনে রাখিও এক সময় তোমারও বিপন্ন কাতর হওয়া বিচিত্র নহে। অনাথ হঃখীদিগের অন্তঃকরণ প্রসন্ন রাখ, মৃত্যুর অসহার অবস্থা ম্মরণ কর। ২২।

পিতৃহীন বালকের মন্তকে ছায়ু অপণ কর, শরীরের ধূলি ঝাড়িয়া দেও; বুঝিতে পার না কি ভাহার কেমন ক্লেশের অবস্থা? মূলশুনা তব্ধ কি কথন সতেজ থাকিতে পারে? যখন দেখিলে পিতৃহীন বালক বিষয় বদনে ভোমার নিকটে বসিয়া আছে, তথন আপন সন্তানের মুখ চুম্বন করিও না, কেন না ভাহাতে ভাহার শোক বাড়িবে। অনাথকে রোদন করিতে দিও না, সে কাঁদিলে স্বর্গও কাঁপিয়া উঠে। দয়া করিয়া ভাহার চক্ষের জল মোচন কর, মে নিজের আশুয় হারাইয়াছে, ভুমি আপন আশুয়ে ভাহাকে রাখিয়া পালন কর। ২০। দান ভাতের মুখ বন্ধ রাখিও না, দান করা কোন অসুচিত কার্য ইহা মনে স্থান দিওনা। যে উপদেক্তা অর্থ লইরা নীতি ও জ্ঞান এবিতরণ করেন, ভাছার কার্যা উত্তম নর্যা যে ব্যক্তি পার্থিব মূল্যে ধর্ম দান করেন, ভাছার এই নিরুক্ত মূল্যের ধর্মে স্বার্থীয় ক্ষমতা থাকে না । ২৪।

প্রিয় দর্শন। হিত সাধন কর, পশু পক্ষীদিগকে যেমন রজ্জুযোগে বন্ধী করা যায়, মানব মগুলীকে সেরপ উপকার দ্বারা বাধ্য রাখা যায়। উপকার রক্সতে শক্রকে বাঁধ, এই বন্ধন অসির আখাতে ছিন্ন হয় না। যথন শক্র দয়া প্রেম উপকার দেখে, তখন আর শক্রতা প্রকাশ করিতে পারে না। অপকার করিওনা, তাহা করিলে প্রিয় বন্ধু হইতেও অপকার পাইবে। মনে রাখিও মন্দ বীজে যে রক্ষ জন্মে তাহাতে মিন্ট ফল জন্মে না। যদি বন্ধুর সঙ্গে তুমি নির্দিষ কঠোর ব্যবহার কর, বন্ধু ও তোমার স্থায়েভি দেখিতে ভাল বাসিবে না। যদি শক্রর সঙ্গে সম্বাবহার কর, কিয়দ্দিবসের মধ্যে সে বন্ধু হইবে। ২৫।

যে ঈশ্বর মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্যকে স্কল করেন, তিনি মনুষ্যের মনুষ্যাত্তর অর্থাৎ বদান্যতা গুণের পুরস্কার দান করিবেন না, ইছা কথন ছইতে পারেনা। ধন পূঞ্জ গৃছে বদ্ধ রাধিয়া গৌরব লাভের চেন্টা করিও না, জল বদ্ধ থাকিলে—তাহা হইতে স্রোভঃ না থেলিলে হুর্গদ্ধ হয়। স্রোভঃ স্বভীর বদান্য প্রস্কৃতি বলিয়া আকাশ র্ষ্টি প্রবাহ দ্বারা তাহার আনুকুল্য করিয়া থাকে। ক্লপণ ধনমান বিচ্যুত হইলে অতি অপ্পই পুনর্কার পদস্থ হইতে পারে। কিন্তু বদান্যের সম্বন্ধে এ কথা নয়। যদি তুমি মূল্যবান্ মূক্রা কল হও, হুংখ করিও না, কখন ভাগ্যচ্যুত হইবে না। পথে নিপতিত লোপ্টের প্রতি কেছ দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু যদি স্বর্ণ কণিকা অন্ধকার রাত্রিতে হন্ত শ্বলিত হয়, লোকে আলো জ্বালিয়া তাহা অনুসন্ধান করিয়া লয়। মূল্যবান্ দর্পণ হয় বলিয়া লোকে কাচ খণ্ডকে প্রস্তর্বাশি হইতে বাচিয়া লইয়া থাকে এরপা পরোপকারী দান নীল যাক্তি হুর্দশাপন্ন দরিক্র হইলেও লোকে তাহার গোরব ও সন্ধান

ক্ষরিয়া খাকে। চরিত্র বদান্য, উন্নত ও মধুর ছওয়া চাই, ধন সম্পদ্ কখন আসে, কখন চলিয়া যায়, ভাছাতে অনাসক্ত থাকাই কর্ত্তবা। ২৬।

পরোপকারিতা বিষয়ে অনেক কথা বলা হইল, কিন্তু সকলের সম্বন্ধে এরপ উপকার যুক্ত নয়। অত্যাচারী হুরাত্মাকে কঠোর শাসন করিবে। অনিষ্টকারী পক্ষীর পক্ষ ছেছদ করাই কর্ত্তব্য যে ব্যক্তি তোমার প্রভূ পর্মেশ্বরের সঙ্গে শক্রতা করে, তাহার হন্তে তুমি কি সাহসে অন্ত্র প্রদান করিবে? যে মূল হইতে কণ্টক বাছির হয়, সেই মূল পোষণ করিওনা, ফলবান্ রক্ষের উপরি জল সেক কর। যে ক্ষুদ্র জনের সঙ্গে সাহসার ব্যবহার না করে, এ প্রকার ব্যক্তিকৈ উন্নত পদে স্থাপন কর। হুই জনের প্রতি অনুগ্রাহ করিও না, তাহার প্রতি এক অনুগ্রাহ এক দেশের প্রতি অত্যাচার আসিতে পারে। যদি উপকার করিয়া দল্যকৈ প্রজ্ঞার দেও, তবে স্বহন্তে নির্দোষ বণিক্দিগকৈ হত্যাকরিলে। অহিত কারীর মন্তকে আঘাত কর, অত্যাচারীর শান্তি হয়, ইহা বিচার ও নীতি সঙ্গত। ২৭।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

## কুত জ্ঞাতা।

এক ব্যক্তি আপন পুত্রকে সবলে চপেটাখাত করিয়া বলিয়াছিল " রে পামর! তোকে কুঠার দিয়াছি যে কাষ্ঠ চ্ছেদন করিবি, মস্জিদের প্রাচীর ভয় করিতে বলি নাই।"

ঈশ্বরকে ক্লক্ততা দান ও শুব স্তুতি করিবে, তজ্জন্য জিহ্বার সৃষ্টি;
ধার্মিক লোকেরা পরনিন্দাতে তাহাকে নিয়োগ করেন না। ধর্মোপদেশ শ্রুবণের জন্য কর্ণ, তদ্ধারা অসার অসতা কথা শুনিবার চেফী করিও না। উভর নেত্র ঈশ্বরের রচনা দর্শন করিবার নিমিত্ত, তাহাদ্বারা ভাতি ও বন্ধুদিগের দোব দর্শন করিরা বেড়াইও না। ১।

কোন নগর রক্ষক এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া রাখিরাছিল। সে তজ্জন্য সমূদায় বামিনী হৃঃখাকুল ছিল। অকস্মাৎ অন্ধনার রজনীতে এক ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রের 'হা! অন্ধ নাই, এই বিলাপ শ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে। ইহা শুনিয়া সেই বন্ধী বলিয়া উঠিল "আতঃ! তুমি, কিঞ্চিৎ অন্নের অভাবে মাত্র নিদ্রা ভোগা করিতে পারিতেছু না, বাও কিশ্বরের নিকটে এই বলিয়া ক্লতক্ত হও যে নগর রক্ষক দ্বারা ভোমার হস্ত পদ দৃঢ় রূপে বন্ধ হয় মাই।

যখন দেখিতেছ তোমা অপেক্ষা অধিক অভাবশালী লোক আছে, তথন অভাবে পড়িয়া খেদ করিও না। অন্যের হ্রবন্থার সহিত আপন অবস্থার তুলনা ক্রিয়া ক্লতজ্ঞ থাক। ২।

ক্র জন বস্ত্রহীন দরিক্র একটা পয়সা ঋণ দারা এক খণ্ড পশু চর্ম ক্রের করিয়া আপন শরীর আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং তখন এই বলিয়া খেদু করে "হায় সুরদৃষ্ট । উক্ষ চর্মাবরণের ভিতরে থাকিয়া আমি যেন অগ্নিতে দায় হুরদৃষ্ট । উক্ষাবরণের ভিতরে থাকিয়া আমি কূপে বন্ধ এক অপরাধী বলিয়া উঠিল, "ভাতঃ। খেদ করিও না, ঈশ্বরের প্রতি ক্রভক্ত হও যে তুমি আমার নাায় অন্ধকারময় কূপে আবন্ধ হও নাই।" ।

্দর্শনে কোন সন্তাদীর নিকটে গমন করিরাছিল। সে আকার মাতু দর্শনে সেই সন্তাদী পুৰুষকে অসাধু মনে করিরা অপমান করিল। কিন্তু সন্তাদী ভাষার প্রতি বিশেষ সন্থান প্রদর্শন করিলেন। যুবক লজ্জিত হইরা বলিল "আমা হইতে অপরাধ ছইরাছে, ক্ষমা করুন। আমার প্রতি প্ররূপ স্মাদর সম্ভাব প্রদর্শনের কিছুই কারণ নাই।" শ্ববি বলিলেন "আমি ক্ষরের নিকটে কৃতজ্ঞ আছি যে ভোমার ন্যায় অনিফাচরণ করি নাই ও আমাকে যে রূপ অসাধু চরিত্র ভাবিয়াছ, আমি তক্রপ নই।"

অন্তরে অসাধু কিন্তু বাহ্নে সাধু বলিয়া খ্যাত এরপলোক অপেকা সাধুতার বাহ্য আড়ম্বর বিহীন সচ্চরিত্র জন শ্রেষ্ঠ। নিশাচর দম্ম কেন্ত শোগীর বেশধারী হর্মত্ত লোক অপেকা আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি। ৪।

এক রন্ধ পণ্ডিত কোন এক প্রনামন্ত যুবাকে দেখিয়া আপন সাধুতার জন্ম গর্ম্বিত হইয়াছিলেন। অহঙ্কার বৃশতঃ তাহার প্রতি হেছ দৃষ্টি করিলেন না। এতদর্শনে সেই যুবা মন্তক উত্তোলন করিয়া বলিল "রন্ধ। উত্তম অবস্থায় আছ্, তজ্জনা ক্রতজ্ঞ থাক, অভিমানে লোককে সোভাগ্য চ্যুত করে। কাহাকে পাপে নিপতিত দেখিলে উপহাস করিও না। তোমারও অকন্মাৎ পাপে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে।"

ভ্রাতঃ । ঈশ্বর ভোমাকে ধর্ম মন্দিরে নির্মাল আনন্দ লাভের অধিকারী করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা ভাহা হইতে বঞ্চিত, ভাহাদিগকৈ ভূমি অঞ্জনা করিও না। হে সাধক । ভূমি যে নান্তিক উপধর্মী হও নাই, এ জন্য ক্রভজ্ঞতা পূর্ণ হৃদরে প্রভুৱ নিকটে অঞ্জলি বন্ধ হও। ৫।

আহার গ্রালনের পানীর মধ্যে প্রারেষ্ট হইরা গাজকঠের ন্যার ধর্ম হইরা যায়,
সর্কান্ধ না কিরাইলে তিনি মন্তক কিরাইতে পারিতেন না। সমুদর চিকিৎসকই তাঁহার শ্রীবা প্রকৃতিত্ব করিতে অক্ষম হইলেন। কিন্তু ইরুনান
দেশীর এক স্থানিপ্র ইরা চিকিৎসার প্রতীকার হইন। যাদ সেই
বিচক্ষণ ভিষক্ উপান্থত হইরা চিকিৎসার প্রতীকার হইন। যাদ সেই
বিচক্ষণ ভিষক্ উপান্থত হইরা চিকিৎসা না করিতেন, তবে নর পালের
কণ্ঠ চিরকান অচলই থাকিত। বৈদ্যরাজ আরোগ্য নাভের কিয়ন্দিনান্তরে
প্রকার রাজসন্নিধানে উপান্থত হন, তখন নীচ অক্তত্ত ভূপতি তাঁহার
প্রতিক্রানা ভিনিশ্রীরে ধীরে এই বলিয়া চলিয়া গোলেন, " বদি আমি
ইহার গালনের জিরাইয়া না দিতান, অদ্য এ আমার নিকটে এরপ মুখ্
ক্রিরাইয়া থাকিতে পারিত না।"

অতঃপর চিকিৎসক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া ভ্রেরে যোগে রাজাকে এ প্রকার এক ঔষধ সেবন করাইয়া দেন যে তাহাতে তাঁহার গ্রীবা পুনর্কার পুর্ব্ববং বিকল হয়।

উপকারীর প্রতি ক্লডজ হও, তাহাকে দেখিয়া অভিমানে মুখ কিরা-ইও না । ৬ ।

সেই বন্ধুকে আমি ক্লডজ্ঞতা দান করিতে পারিতেছি না; তাঁহার উপ- ।
বুক্ত কৃতজ্ঞতা কি, জানি না! শরীরের প্রত্যেক রোম পর্যন্ত তাঁহার
দরার চিহ্ন, আমি কি রূপে ক্লডজ্ঞতা দিব? কাহার সাধ্য আছে যে তাঁহার
প্রেমের প্রশংসা করিয়া উঠে? তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার প্রশংসাও
আনন্তঃ! ধন্য দয়াময় ঈশ্বর, তিনিই এ দাসকে স্থটি করিয়াছেন। সেই
অন্বিতীয় প্রফা, মানব শরীরকে পার্থিব উপক্রেণে নির্মাণ করিয়াছেন,
তাহাতে আবার প্রাণ মন বৃদ্ধি জান প্রদান করিয়াছেন। দেখ জড়ায়
কোম-শারী ত্রণ পিণ্ড ছইতে বার্দ্ধক্র পর্যন্ত তিনি কেমন স্বর্গীয় পরিচ্ছদে
ম নয়েগুলীকে সন্ধ্রিত করিয়া খাকেন। মখন তিনি পবিত্র ভাবে স্থি
করিয়াছেন, তথন তুমি জ্ঞানেতে পবিত্র খাক। পাপী হইয়া শ্রশানশায়ী

র্ভরা বড় ছঃখের বিষয়। এই কণই ক্লয় মুকুর হইতে মলিনতা প্রকালন কর, মলিনতা দৃঢ় বন্ধ হইলে তাহা পরিকার হওরা সহজ নয়। ভারি। দেখ প্রথমে তুমি বিন্দু প্রমাণ ছিলে, অতএব মন হইতে অহস্কার দূর কর'৷ যদি যত্ন চেম্টার কিছু উপার্ক্তন কর, আপন বাছ বলের গোরব করিও না। বদি কোন মঙ্গল তোমা হইতে হয়, তাহা আপনার শক্তিতে নয়, ঈশবের দাহায়ে হইল এরপ জানিও। কোন মনুষ্য আত্মবলে কোন সংকর্ষে রুভকার্য্য হইতে পারে না। স্বরের অনুতাহের প্রশংসাকর, তৃষি এক পদও আপন বলে ছির নও, প্রতি মুহূর্ত্তে স্বর্গ হইতে বল আদি-তেছে। যখন শিশু চাহিতে অক্ষ, তাহার মুখ বন্ধ, তখন নাভিযোগে তাহার শরীরে অন রস উপস্থিত হয়। যখন নাভিচ্ছেদ হইল, অন্নরস -সাঞ্চরের পথ বন্ধ হইরা গোল, তখন মাতৃ স্তনে দ্রুদ্ধের উৎপত্তি হইল। যেমন প্রবাসী জন অসুস্থ হইলে অদেশবারি ঔষধ স্থানীয় হয়, জমভূমির পানীয় সেবন করিয়া সে অচিরে হছ হইয়া উঠে; ভদ্রপ শিশু মাভৃগর্ভ-হইতে ভূমিষ্ট হইরা প্রবাসী হইল, সে জননীর স্তন্যরূপ অদেশবারি পান করিয়া স্বাস্থ্য বল বন্ধা করিতে লাগিল। এই ক্ষণ প্রস্থৃতির পরোধর যুগাল তাহার আদরের সামগ্রী; তাহার পাকস্থলী পূর্ণ করিয়া রাখিবার উহারা হুইটী হুশ্বের উৎস স্থরপ। বলিতে কি সুখ স্পর্শ মাতৃক্রোড়ও স্কন্ধদেশ যেন স্বৰ্গধাম, তাহাতে ন্তন বয় স্থার প্ৰভাবণ। পরোধরের শিরা সকল • হং পিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত, গৃঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখিবে হ্রা শোণিতবৈ কিছুই নর। সেই শোণিতই স্থাত্ত্ত্ব রস রূপে শিশুর কোমল মুখে পতিত হয়। প্রস্থৃতির শরীর মনোহর ব্লকর অরূপ, শিশু তাহার কক্ষে कनत्रां त्नां क्यान । यथन वानत्कत्र मत्लां एक व नतीत्र कु इस, शांबी তখন তাছার মুখে শুনা দানে বিলয় করেন। ক্রমে শিশু শুনা পান ছাড়িয়া দের, মধুর পরোধর বিস্মৃত হয়। জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতে অফ্টার অচিন্তনীয় জান ও কৰুনা দেখ। १।

দেখ, এক একটা অন্ধুলিতে কত গ্রন্থি, স্বর্গায় শিশ্পী এখানে কেমন বিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। রদি দেই মহাশিশ্পীর রচনার জাটী দেখা-

ইতে চাঞ্জ, ভোমার মূর্যভা ও ৰাতুনতা প্রকাশ পাইবে। চিন্তা করিরী। দেখ, মনুযোর গতি শক্তি স্থামতার জন্য পদে কি ভাবে করেকটা অন্থির সংযোজনা হইরাছে, জানুপ্রান্থির আবর্তন ব্যতীত পদ সঞ্চালন হইতে পারে না। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতে মনুষ্যের কিছু মাত্র কন্ট নাই, যেছেড পুষ্ঠ দেশে মেকদণ্ড এক খানি অন্থিতে রচিত নয়, তাহাতে দুই শত অস্থিত পরস্পর সংযুক্ত। এইকণ শিরাপুঞ্জের বিষর আলোচনা কর, শরীর ক্লেক্সে শোণিত সঞ্চারের জন্য শিরারূপ ঘট্টাধিক ত্রিসহন্র প্রণালী . প্রসারিত রহিরাছে। দর্শনেন্দ্রির ও চিন্তাশক্তি এবং বৃদ্ধি, প্রজার আবাস শিরোদেশ। ইন্দ্রির সকল মনের জন্য, মন জ্ঞানের জন্য প্রিয়তর ইইয়াছে। পশুগাণ অংখামুর্থে বিচরণ করে, তুমি পদম্বয়ের উপরি সরল ভাবে আরুচ্ আছু বিপশুরা আহার গ্রাহণের জন্য ভূমিতলে মন্তক নত করে, তুমি সুখে, সম্মানের সৃষ্টিত বদন গর্ভে অন্ন প্রদান কর। যদি কৃতজ্ঞতা ভরে ঈশ্বরের নিকটে মন্তক অবনত না কর, তোমার তাদুশ শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও শোভা নাই। স্থানর শরীর লাভ করিয়াছ বলিয়া ভাহাতে ভুলিয়া থাকিও না, স্থানর প্রকৃতি এছণ কর। সরল শরীর হইলে হয় না, সত্যের সরল পথ গ্রহণ করা চাই। নান্তিক ও মনোছর কান্তি বিশিষ্ঠ ছইয়া থাকে। ঈশ্বর তোমাকৈ চক্ষঃ কর্ণ জিহ্বা প্রদান করিয়াছেন, যদি বৃদ্ধি থাকে তাছাদিগকে বিপরিত পথে নিয়োগ করিও না। প্রিয়তম বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। অগর্ষিত জ্ঞানবন্ লোকেরা উপকার পাইলেই দেই উপকারকে কৃতজ্ঞতা স্থয়ে . ধরিয়া রাখে। তুমি চক্ষুমান, এই জন্য যদি ঈশ্বরের প্রতি কৃত্তত হও, তবে হে বন্ধে। তোমার মহতা। অন্যথা চকুঃ রাখিয়াও তুমি আন্ধ। তোমার শিক্ষক তোমাকে বৃদ্ধি ব্লক্তি ও চিন্তা শক্তি প্রদান করেন নাই, তোমার শরীরে ঈশ্বরই এই সকল গুণের স্থাটি করিয়াছেন। তিনি যদি তোমাকে সভা গ্রাহনের ক্ষমতা প্রদান না করিতেন, তুমি সভাকে অসভা বলিয়া বোধ করিতে। এই দকল মহাদানের জন্য তুমি সেই দাতার নিকটে ক্লভক্ত হত। ৮।

রজনীতে উজ্জ্বল চক্রমা, দিবা ভাগে ভূবন দীপ্তিকর দিবাকর ভোমার

পুথী সাধনের জন্য নিযুক্ত। বসন্ত ঋতু তোমার কিন্ধর, সে তোমার জন্য বিশ্ব মনোহর" সকোমল শস্পশ্বা। প্রদায়িত করে। কি বায়ু কি মেঘ, রক্টি ( বারিদ যদিচ ভয়স্কর নিনাদ করে, নেত্রের অসুখকর তীক্ষ্ণ জোতিঃ বিকীর্ণ করে) সকলই ভোমার দেবক। ভাহারা ক্লেত্রে ভোমার জন্য শন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া থাক, ভর করিও না, মেঘ রূপ বারি বাছক তোমার জন্য জল ক্ষব্নে করিয়া আনয়ন করিবে। করুণা- ময় পরমেশ্বর তোমার চক্ষুর প্রীতিকর বর্ণ, ঘার্ণেল্রিয়ের ভৃপ্তিকর সেরিভ, রসনা প্রিয় আস্বাদন জড় বস্তু হইতে উৎপাদন করেন। তিনি হক্ষ হইতে ফল ও মকরন্দ প্রদান করেন। জগতের সকল শিশ্পী পরাস্ত হইল, কেছই এবস্থিধ ফল পুষ্পা মকরন্দযুক্ত তৰু রচনা করিতে পারিল না, তিনি স্থর্য্য, চক্সগু ৰক্ষত্ৰগণকে তোমার গৃহ ছাদের দীপ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কণ্টকের মধ্য হইতে মনোহর পুষ্পা, মুগোর নাভি দেশ হইতে স্থান্ধি কন্ত্রী, ভূগাৰ্ভ হইতে অৰ্ণ রজত, শুষ্ক প্ৰায় তক হইতে অশ্ববাসন্তি পল্লব উৎপাদন করেন। তিনি স্বছন্তে তোমার জ্বযুগল ও নেত্র দ্বর রচনা করিয়াছেন। দেই অসীম শক্তিশালী পুৰুষই স্থখ সম্পদে, এরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্যো জগৎকে প্রতিপালন করেন। শুদ্ধ কথার নয়, প্রতি নিশ্বাদে প্রাণের সহিত তাঁহাকে ক্লভজ্ঞতা দান করা কর্ত্তব্য। বল, হে ঈশ্বর! তোমার অনির্বাচনীয় কৰুণা দেখিয়া আখার নয়ন অবসর, হৃদয় পরিপ্রান্ত হইল। পশু পক্ষী মক্ষী পিপীলিকা বরং স্বর্গন্থ দেবগণ কোটীং জীব এক বাক্য ছইয়া ছে ঈশ্বর ! অদ্য পর্যান্ত তোমার প্রশংসার কণিকা ও বলিতে পারে নাই। ৯।

হৃঃখের দিনেতেই প্রখের দিনের মর্যাদা বুঝা যায়। শীতকালীয় হর্ভিক্ষে অনাথ দরিদ্রদিণের অবস্থা অবলোকন কর, বুঝিতে পারিবে সেই অবস্থার তুলনায় ধনবান্ কত প্রখী। সর্পাছত ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিতেং শয়ান হইল, পরে আরোগ্য লাভ করিল, তখন তাহার মনে ঈর্মরের প্রতি কত ক্ষতজ্ঞতা। যে হংসের ন্যায় সর্ম্বদা জলাশগ্রৈ বাস করে, সে জলের মর্যাদা কি বুঝিবে ? মন্ত ভূমির আতপ ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত লোককে জল কি.বন্তু জিজ্জাসা কর। কে স্বাস্থ্যের মূল্য বুঝে ? গ্রুরের উত্তাপে যে চতুর্দিক্ শ্ন্য দেখিরাছে। তুমি সুখ শক্ষার নিজা ঘাইতেছ, সুদীর্ঘ অব্রুকার রারির কথা কি জানিবে? রোগের জ্বালায় যে হাহাকার করিতেছে; সেই রোগীই জানে রজনী কত দীর্ঘা। সুখ ও নিরাপদের অবস্থায় ছুঃখী বিপর্যাদিগের অবস্থা সুর্বণ কর, ছুনর ক্লুক্ততা ভারে নত হইবে। ১০।

ঈষর শর্করা খণ্ডকে রোগ নিবারক ঔষধ করিয়াছেন। পুষ্পা মধ্ ্রোগ্রীর শরীর সুস্থ করে। এক ব্যক্তির মন্তক লোহ দণ্ডের আবাতে আহত। হইরাছিল, কেহ বলিল "বেদনা ছলে চন্দন বিলেপন কর, আরোগ্য লাভ করিবে।" যত দূর পার ভরের কারণ হইতে দূরে থাক, কিন্তু বিধাতার বিধির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চাহিও না। মৃত্যু রোগের ঔষধ নাই, পাকাশর যে পর্যান্ত আর পান এহণের উপযুক্ত থাকে, দে পর্যান্তই শরীরে কান্তি পুর্যি 🕹 দেই সময় নিশ্চর তোমার শরীর গৃহ ভগ্ন ছইবে, যখন অন্ন পানের সৃদ্ধে যোগ থাকিবে না। অগ্নি জল বায়ু মৃত্তিকা এই চতুর্ভুতের পরস্পর সংযোগে দেহের স্ঠি হইয়াছে। এই চারির একটীর শক্তি অন্যকে অতিক্রম করিলে দৈছিক প্রক্লতিঃ সমতা বিধানের নিত্তি ভগ্ন ছইয়া যার। যদি নাসিকা যোগে শীতল বায়ু গৃহীত না হয়, তবে বায়ু কোষ উৰ্ত্তপ্ত হইয়া প্রাণকে প্রপাড়ন করে। যদি ভুক্ত অর পাকাশয়ে জীর্ণ না হয়, এই স্থানর শরীর অকর্মণ্য ছইয়া যায়। তুমি মনে করিও না যে আছারেতেই শরীরের জীবনীশক্তি, না, ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাছাকে জীবিত রাখে। আমি দ্ববের নামে বলিতেছি, সইজ কুচ্ছ সাধনেও তাঁহার কুক্ততা ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভূমিতলে প্রণত হইয়া প্রভুর প্রশংসা কর, সকল আমি করি, এই ভাব মনে স্থান দিও না। ১১।

প্রথমতঃ দাসের অন্তরে ইচ্ছার স্থক্তি, তৎপর দাস হইতে ঈশরের মুন্দিরে প্রশাম। ঈশর যদি পুণাযুষ্ঠানে সাহায্য না করেন, মনুষা কি কথন তাহা করিতে পারে? জিহলা ঈশরের অন্বিতীয়ত স্বীকার করিল, সেই জিহবাকে আর কি দেখিতেছ, যিনি এই জিহবাতে বাক্যের স্থকি করিয়াছেন তাঁহাকে দেখা। এই যে চক্ষু: বিশ্ব দর্শন করিতেছে, ইহা ঈশ্বর

পরিচরের দার ৷ যদি ঈশ্বর ডোমার শরীর গৃছে এই নেত্ররূপ হুই দার উন্মুক্ত করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার সৃষ্ট ভূলোকও নভোমগুলের জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার পরিচয় পাইবার সক্ষম হইতে। হন্ত ও মন্তকের এ জন্য স্থাটি ছইয়াছে যে হন্তে দান, মন্তকে প্রণাম করিবে। নিশুঢ় জ্ঞান কোশলে ভিনি জিহ্বা ও কর্ণের স্থটি করিয়াছেন, তাহা মনের দার উদহাটনের চাবি অরপ হইয়াছে। পরমেশ্বর যদি বাক্শক্তি সম্পন্ন জিহ্বা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ অনোর হৃদয়ের ভাব অবগত হইতে পারিত? যদি অবণেক্রিয় রূপ স্থদক দৃত নিযুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে কি মনোরপ রাজা রাজ্যের তত্ত্ব জানিতে পারিতেন। তিনি আমাকে মধুর ভাষী করিয়াছেন, ভোমাকে শ্রোতা ক্রিয়াছেন; অসুক্ষণ জিহ্বা ও কর্ণ এই ছুই রাজাসুচর দারে নিযুক্ত থাকিয়া এক রাজা হইতে অন্য রাজার নিকটে সংবাদ বছন করিতেছে। আবার বলি তুমি কি ভাবিতেছ, তুমি তোমার ইন্দ্রিয়াদি হইতে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া থাক, তাহা নয়, উহা ঈশ্বর হইতে—ভাঁহারই সাহায্যে হয়। উদ্যানপাল রাজোদ্যান হইতে ফল পুষ্প ভার উপঢৌকন রূপে রাজ প্রাসাদে আনমুন করিয়া থাকে, উহা উদ্যান পালের নিজের নয়, রাজার।

## তৃতীয় অধ্যায়।

## বিনয় ৷

কোন যুবা দেশ জমণ করিতেই দরবন্ধ নগরে উপনীত হইয়াছিলেন।
তিনি তথাকার এক মন্জিদে যাইয়া অবস্থান করেন। এক দিন সেই
ভক্তুনালয়ের অধ্যক্ষ, মন্দির পরিক্ষার করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ
করিলেন। যুবা এই অনুমতি জ্রবণ মাত্র বাহির হইয়া চলিয়া যান।
ইহাতে অধ্যক্ষ এবং মন্দিরের কর্মচারীগণ মনে করিলেন যে পরিব্রাজক যুবা ভজনালয়ে সেবক হইতে সঙ্কুচিত। অন্য দিন এক ভৃত্য রাজপণে
তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল "তুমি হর্ক্ দ্বি বশতঃ অন্যায় করিয়াছ,
হে অভিমানী বালক! জাননা কি বে দাসছে লোক উন্নত হয়।" তখন
সরল মতি যুবক অক্রপূর্ণ নয়নে বলিলেন "বন্ধো! সেই স্থানে আমিই
ধূলি আবর্জন কিছুই দেখিতে পাই নাই। সেই পবিত্র ভূমিতে আমিই
অপবিত্র ছিলাম, স্তরাং তথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। ভজনালয়ের পুণ্য ভূমি মাদৃশ আবর্জন হইতে বিমুক্ত থাকাই বিধেয়।"

নত হওয়া অপেক্ষা ঋষির অনাতর শ্রেষ্ঠ পথ নাই। যদি তুমি উন্নতি চাও, তবে অবনতি স্বীকার কর। যে হেতু তাহা ব্যতীত সেই অটালিকায় আরোহণের অন্য সোপান নাই। ১।

একদা ইদোৎসব দিনের উবাকালে মহর্ষি আবা এজিদ স্নানাগার হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, ইতি মধ্যে কেছ অজ্ঞাতসারে গৃহ পটল হইতে তাঁহার মন্তকে কতক গুলি আবর্জন ঢালিয়া দেয়, তাহাতে মহর্ষির কেশ গুল্ছ ও উঞ্চিষ মালন হইয়া যায়। এই অবস্থায় তিনি বিনম্র ভাবে ক্লিরে হস্তার্পন করিয়া এই বলিলেন "আমার আত্মা নরকায়ির উপযুক্ত এই জঞ্জাল রাশি মন্তর্কে পতিত হওয়াতে কি আমি বিরক্ত হইব?"

ধূর্মপরারণ লোকের। নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। যেখানে আত্র দৃষ্টি, সেখানে ধর্ম নাই। ধার্মিকতা পদ মর্যাদা ও বাক্পটুতার মধ্যে নয়, উন্নতি অহকার ও আত্ম গারিমাতে নয়। কে স্বর্গ দর্শন করৈন ? যিনি নিরভিমান ও, তত্ত্ব জিজাত্ম। বিনয় তোমার মস্তককে উন্নত পদে স্থাপন করিবে, অহকার মৃত্তিকাতে পাতিত করিবে। উদ্ধত অহকারী নিমে পতিত হয়। যদি তুমি উন্নতি চাও, আপনাকে উন্নত করিও না। ২।

মহর্ষি ইষার সময়ে এক ব্যক্তি অধর্মাচারে আপন জীবন বিনষ্ট করে। বিমার্গ গতি ও মুর্খতার মধ্যে চিরকাল সংলিপ্ত থাকে। সে চঃসাহসী কঠোর হৃদয় পাপাদক ছিল। পাপানুষ্ঠানে আবিদ্ নামক দৈতা তাহারী নিকটে লক্ষিত থাকিত। সে জীবন কাল রখা ক্ষর করে। তাছা ছইতে কাহারও হৃদয় কখন সুখী হইতে পারে নাই। তাহার মন্তক বৃদ্ধি রতি-শুনা ও অহম্বারে পরিপূর্ণ ছিল। অন্যায়ান্তত দ্রব্য ভোগ করিয়াউদর ভাও ভারতান্ত ছিল। অসতে।র কলঙ্কে মন কল্যিত, প্রস্থাপ্ছরণ ও অভ্যাচারে তাহার বংশ পর্যান্ত গ্লাণত হইয়াছিল। চফুম্বান্ ব্যক্তির ন্যায় সরল ভাবে চলিতে পারে তাহার এরপ পদ ছিল না। উপদেশ শ্রোভা মনুষ্যের ন্যার তাহার কর্ণ ছিল ন।। তুর্ভিক্ষ বর্ষের প্রতি সাধারণের যেরপ বিরক্তি, তাহার প্রতি তজপ ছিল। লোকে ইদোৎসবের চক্রকে যেমন অন্ধুলি নির্দেশ করিয়া অনাজনকে প্রদর্শন করে, তজ্ঞপ তাছাকেও দূর হইতে এক জন অপর জনকে দেখাইত। কাম ক্রোধাদি রিপু তাহার সমুদার মনুষ্যত্ব সম্পত্তি দক্ষ করিয়াছিল। সে যব কণিকা পরিমাণও স্মপ্তাতি সঞ্চয় করিয়া ছিল না। সে বোর স্বেচ্ছাচারী পাষ্ঠ রিপুপরবশ ছিল, পাপ নিশার সর্বদা মত থাকিত।

শ্রুত আছি একদা মহর্ষি ইবা প্রান্তর হইতে এক ঋষির তপস্যা কুটিরে আসিয়া উপনীত হন। সেই পুণাাত্মাকে সমাগত দেখিয়া কুটিরবাসী ঋষি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণে নিপতিত হয়। ইবা আলোকের ন্যায় উটজে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই হতভাগ্য পাপী কিয়দ্রে পতদ্পের নাায় অন্থির রহিল। ভিক্ষুক যে প্রকার ধনবানের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে, সে তদ্ধপ দীন নয়নে মহর্ষিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দিবা বজনী যে সকল কুকর্ম করিয়াছিল, তখন তাহার শ্ব তি পথে উপন্থিত, হইল।

লক্ষা ও অপুতাপানলে দগ্ধ হইরা বার বার ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিছে লাগিল। মেঘের জল ধারার ন্যায় উভয় চক্ষুঃ ইইতে শোকৃত্যে ধারা বর্ষণ করত বলিতে লাগিল "হায়! আমার জীবন বিফলে গিয়াছে; আমি প্রিয়তম জীবন রত্নের অপব্যয় করিয়াছি; তদ্বারা পুণ্য পণ্য কিছুই হস্তগত করি নাই। কখনও যেন আমার ন্যায় কেছ জীবিত না থাকে। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ। শৈশবে যাহার মৃত্যু ইইয়াছে, রদ্ধ কালে যৌবনের পাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই, বাস্তবিক সে শাহ্রিছাছে। হে ঈশ্বর! এ পাপীর পাপ ক্ষমা কর"। একান্তে থাকিয়া দেই রদ্ধ পাপী বারং আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল "হে পতিত পাবন! আমার প্রার্থনা শ্রেণ কর "। সে অনুতাপ ও লক্ষ্যভারে অধ্যামুখে রহিল। সমুদার রাত্রি শোকাশ্বতে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গোল।

এ দিকে কুটিরবাসী অহঙ্কারী ঋষি ব্লন্ধের প্রতি কটিল কটু দৃষ্টি করিয়া বলিল "এই পাবও আমাদের নিকটে কেন ? এরূপ হতভাগ্য প্রবাত্ম কি আমাদের অনুগামী হইবার উপায়ুক্ত ? এ অগ্নিকুণ্ডে আকণ্ঠ নিমগ্ন রহিরাছে। রিপুরশ হইরা সম্প্রা জীবন ক্ষয় করিয়াছে। তাহার পাপ কলুষিত জীবনে এমত কি পুণ্য আছে যে আমার এবং ভগবান্ ইবার সহবাস লাভের উপায়ুক্ত হয় ? তাহার প্রণিত আক্রতি দর্শনে আমার কফ্ট হয়। তাহার পাপানি আসিয়া বা আমাকে স্পর্শ করে ?"

এই সময়ে মহর্ষি ইষার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইল। "এই পাপাচারী।
জ্ঞানবান্ হউক বা অজ্ঞান, জামি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলান। এই
হতভাগ্য জীবন কে নক করিয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণ শোক যন্ত্রণায় আকুল
হইয়া আমার নিকটে ক্রন্দন করিতেছে, দীন নিরাশ্রয় হইয়া যে আমার
সামিধানে আগমন করে, আমি আমার মন্দির হইতে তাহাকে বিদায় করিতে
পারি না। অদ্য এ পাইপীর পাপ প্রঞ্জ ক্ষমা হইল। আমি আপান দয়া
গুণে তাহাকে স্বর্গ গ্রহণ করিব। সে স্বর্গ নিকেতনে ঋষিদের সহবাসে
থাকিবে। এই অহঙ্কারী ঋষি এই রক্ষকে আর অধার্মিক বলিয়া কেন মুণা
করে। যুখন শোক তাপে ইহার হৃদয় দয় হইয়াছে, ইহাকে আমি স্বর্গে

শ্বান দানে প্রস্তুত। আর এই ঋষি আপন তপদ্যার উপর নির্ভর করিয়া গার্কিত, তাহার জন্য অগ্নি রহিল। সে জানেনা কি যে ঈশ্বরের মন্দিরে দীনতারই জয়, অহঙ্কারের নয়।"

যে বাহ্নিক পবিত্র, অন্তরে অপবিত্র তাহার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত। 
ঈশ্বরের পুণ্য মন্দিরে আন্থাভিমান যুক্ত তপদ্যা অপেক্ষা দীনতা ও কাত্রতার 
মূল্য অধিক। যখন আপনাকে সক্ষনের মধ্যে গণ্য না করিয়। অদাধু মনে করিবে, দে অবস্থার অহংভাব ও প্রভুত্ব তোমার অন্তরে স্থান পাইবে না। 
যদি মনুষ্যত্ব রাখ, মনুষ্যত্বের গৌরব করিও না। যে মনে করে পিন্তা 
কলের ন্যার তাহার অন্তর ময় দার, দে বাস্তবিক নিন্তাণ; দে পলাপ্তুর ন্যায় 
দারশ্ন্য ভক্রাশি মাত্র। যে ধর্ম দাধনা অহহারের কারণ, তাহাতে ফল 
লাভ হয় না। যাও তাহা ছাড়িয়া অনুতাপ রূপ তপশ্চরণ কর। যাহার 
ঈশ্বরের প্রতি সন্তাব মনুষ্যের প্রতি য়ণা, দে নির্কোধ ধর্মসাধনার ফলভোগ 
ক্রিতে পারে না। পণ্ডিত লোকের অনেক কথা স্মরনীয় হইয়া আছে, 
দাদির এই কথাটী মনে রাখিও যে কপট ঋষি অপেক্ষা ঈশ্বর-ভীক্ত-বিনীত 
পালী শ্রেষ্ঠ। ৩।

জীর্ণবন্ত্র ধারী এক দরিক্র পরিব্রাজক পণ্ডিত কোন কাজির সভায় বাইয়া তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিয়াছিলেন। হীন মলিন বেশ দেখিয়া কাজি তাঁহার প্রতি কোপ-কুটিল দক্তিতে চাহিয়া রহিলেন। কাজির দাস 'উঠ' বলিয়া পণ্ডিতের হস্ত ধরিল, এবং বলিল "জাননা যে উচ্চ আসন ভোমার জন্য নর, নীচে বস, বা চলিয়া যাও, অথবা দণ্ডায়মান থাক। অথনীত হইয়া সন্ত্রাস্ত লোকের আসনে উপবেশন করিতে যাইও না। পরাক্রম রাথ না, সিংহত্ব প্রদর্শন কেন? সকল ব্যক্তি সমুচ্চ আসনের উপযুক্ত নয়। সন্মান পদানুসারে, আসন মর্যাদানুক্রমে"।

কাহা হইতে এ বিষয়ে অন্যরূপ উপদেশ পাইবার আর আবশ্যক করে না, এবন্ধি লক্ষা ও শান্তিই যথেষ্ট। স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যিনি নিম্নে উপবেশন করেন, অপমানিত হর্বীয়া আর তাঁহাকে উঠ হইতে নিমে আসিতে হয় না।

দরিক্র মহাত্রুখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে আসনে ছিলেন তাহা ছাড়িয়া নীচে বদিলেন। এ দিকে কাজির পারিষদ পৃতিত্যাণ শাস্ত্র বিচার আরম্ভ করিলেন। কেছ বলেন, ইছাই সত্য, আন্যে বলেন নয়; এরপে পরস্পরের মধ্যে তমুল বাগ্ৰিভণ্ডা ও বিবাদ আরম্ভ ছইল। কুরুট কুলের যুদ্ধের ন্যায় ইহাঁদের মধ্যে বিষম যুদ্ধ উপস্থিত। এক জন ক্রোধে উন্মন্তবৎ অজ্ঞান হইয়া উঠিলেন, অন্য জন তুই হস্তে মৃত্তিকার উপর আছাত করিতে লাগিলেন। বিচার্যা বিষয়টী জটিল ছিল, অনেক চেষ্টা ষ্পরিক্রা কেছই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। সেই দৃঢ়গুস্থি কাছার দারা উন্মোচিত হইল না। তথন প্রান্তবিত দেই ছিন্ন বসন পরিধায়ী দরিদ্র সিংহের ন্যায় গার্জুন করিয়া উঠিলেন। " উজ্জ্বল প্রমাণ, পরিষ্কার মীমাং-সার বল চাই; কণ্ঠের বলে বিচার ছয় না।" দরিস্ত বলিলেন "বিচার্য বিষয়ে আমার বক্তব্য আছে, অনুমতি হইলে বলিতে পারি।" পণ্ডিতগণ বলিলেন " যদি উত্তম বলিতে জান, বল।" তখন সেই দরিক্র পঞ্চিত স্বীয় বাগ্মিতা রূপ তুলিকা দারা শ্রোতাদিশের হৃদয় পটে উজ্জল ছবি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। তিনি বাছ দন্ধীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত-তত্ত্ব রাজ্যের ভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতদিগের সমুদায় আপত্তি পরিষ্কার রূপে খণ্ডন করিলেন। সভার চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁছার বুদ্ধিও অভিজ্ঞতার সহস্র প্রংশসা ধনি উন্থিত ছইল। পণ্ডিত বাগ্মিতারপ অপ্থকে এ প্রকার সতেকে চালাইয়াছিলেন যে কাজি তাহা দেখিয়া কর্দ্দম মগ্ল গর্দ্দ-ভের ন্যায় কতক্ষণ ন্তির নিস্তব্ধ হইরা রহিলেন। পরে সহসা ঐ সভা মণ্ডপ হুইতে বাহির হুইরা আসিলেন। এবং আপন উফ্চিষ সেই পণ্ডিতের সম্বন্ধনার জন্য উপস্থিত করিলেন ও বলিলেন " হায় !! ভবাদশ লোকের মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। আপনার শুভাগমনের জন্য যথোচিত অভার্থনা হয় নাই। হায়ং ! এরপ গুণবান আপনি, আপনাকে আমি পূৰ্কো কি ভাবিয়াছিলাম ! "

যখন কাজির ইন্ধিতক্রমে ভূতা বিনীতভাবে নিকটে আসিয়া পণ্ডিতের মস্তকে উক্ষিয় বাঁধিতে চাহিল, তখন তিনি হস্ত সঞ্চালনে নিবারণ করিয়া বলিলেন্ "আমার মস্তকে অহঙ্কার শৃঙ্ধল অর্পণ করিও না। যেহেডু

কলাই এই শত হস্ত পরিমিত উফিষের কারণে আমার শিরোদেশ অহ-ক্লারে গুৰুভারাক্রান্ত ছইবে। যখন স্থল উফিষ দেখিয়া লোকে আমাকে 'মহাশয়, 'প্রভু, বলিবে, তথন আমি সকলকে য়ণার চক্ষে দেখিব। অমৃত বারি মৃদ্ধাণ্ডেই থাকুক বা হির্থায়পাত্তে, তাহাতে তাহার কিছুই আদে যার না। মনুষ্যের মন্তকাধারে প্রজ্ঞা আবশ্যক করে, তোমার উঞ্চিষের ন্যায় শিরোবেষ্টনের প্রয়োজন রাখে না। বিদ্যা বৃদ্ধি গুণেই লোকের মথার্থ উন্নতি, বন্ত্রালঙ্কার বিশেষ মন্তকে ধারণে নয়। অন্তঃসার বিছীন কুমাও ফলও মন্তকে উফিষের ন্যায় স্থদীর্ঘ লতিকা ধারণ করে 🏎 দীর্ঘ শাশা ও উঞ্চিষ আছে বলিয়া সগর্বে মন্তক উন্নত রাখিও না, তোমার শাশ্রু শুষ্ক তণ স্বরূপ ও উষ্ণিষ কার্পাস পুঞ্জমাত। যে সকল ব্যক্তি মনুষাত্ব গুণ রাখে না কেবল মনুষ্যের আফুতি মাত্র রাখে, চিত্রাপিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় তাছাদের এক পার্ষে মেনি থাকা শ্রেয়ঃ। ইক্ষুর গুণ ইক্ষুতেই আছে, নল তুপে নর। অসার নলের মন্তক উন্নত ভাল দেখার না। শত অনু-চরের প্রভু ছইলে বুদ্ধি ও সৎ সাহস না থাকিলে তোমাকে মনুষ্য বলিব না। ধনবান ধন আছে বলিয়াই অন্য লোক অপেক্ষা ভেষ্ঠ নয়, গৰ্দভ আৎলস্ নামক মূল্যবান বস্ত্রের আচ্ছাদন পুঠে ধারণ করিলেও সে গর্দভই বটে। যখন এক লোভী মূর্থ কর্দমলিগু কপর্দ্দককে যতুপুর্বাক উচাইয়া লইল, তখন কপৰ্দ্দক কি স্থান্দর কথা বলিয়াছিল "আমাকে কেছ কোন বস্তু দ্বারা ক্রয় করিবে না, আমি অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; উন্মত্তের ন্যায় ু আমাকে পট্রপক্তে আরত করিয়া রাখিও না।"

এইরূপ বাক্যবারিতে স্বচতুর রক্তা আপনার মনের ছুঃখ প্রকালন করিলেন। ব্যথিত হৃদয়ের কথা স্বভাবতঃ কটু কঠোর হয়় বিপক্ষ হস্তান্তর হইলে তাহাকে শিক্ষা দান করাও কর্ত্তবা। কাজি দরিদ্র পণ্ডিতের বাক্যজালে জড়িত হইয়া ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত হইলেন, আক্ষেপ করিয়া হাত কামড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার উভয় চক্ষুঃ নক্ষত্রের ন্যায় দ্বির হইয়া রহিল। এ দিকে সাহদী পণ্ডিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কেহ আর তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। সভায় এই বলিয়া মহা গোল উপদ্বিত হইল যে এই অসম সাহদী নির্লক্ষ লোকটা কে? এক জন

বলিল "এ নগরে এরপ তিক্ত মধুরভাষী সাদি নামক এক ব্যক্তি। আসিয়াছেন।" ৪।

এক মধ্রভাষী মধু বিক্রেতা ছিল। তাছার সহাস্য মুখের স্থমধুর বিনত্র বাণীতে সকলের হৃদয় বিগালত হৃইত। এজন্য তাছার নিকটে সর্বদা ক্রেতাগণের ভিড় থাকিত। তাছার মধুর প্রাহক মন্দিকাকুল অপেক্ষাও অধিক ছিল। সে বিব দান করিলেও মধু বলিয়া লোকে উহা তাছার হস্ত ইহুক্তে গ্রহণ করিত। তাছার ব্যবসায়ের অসাধারণ উরতি দেখিয়া এক জন ক্রিভাষী গার্বিতের ঈর্য়া হইল। সে এক দিন মধুপূর্ণ ভাও মস্তকে করিয়া বিক্রয়ের জন্য নগরের পথে পথে দারে দারে দ্বরেয়া বেড়াইল। সমপ্র দিন ঘূরিয়া কটু কর্কণ নাদে মধু মধু বলিয়া চীৎকার করিয়া একটা মন্দিকাকেও গ্রাহক পাইল না। যখন সন্ধা পর্যন্ত চেটা করিয়া একটা মন্দিকাকেও হস্তগত করিতে পারিল না, তখন মহা হৃংখে গৃহকেদেণ যাইয়া বিসয়ারহিল। অপরাধী দণ্ডাজ্ঞা প্রবণে, কারাবাসী ইদোৎসবের দিনে যে প্রকার বিষয়ভাব ধারণ করে, সে তজপ বিরসমুখে উপবিক্ত রহিল। ইহা দেখিয়া তদীয় সহধর্মিণী কোতুকভাবে তাছাকে বলিল "জাম তিক্তভাবীর হস্তে মধুও তিক্ত হয়।"

যে ব্যক্তি বিরস মুখে অন্ন পরিবেশন করে, তাহার অন্ন তোমার নিকটে অখাদ্য হইবে। বলি হে ভদ্র! কটুক্তি অবিনয়ে নিজের অনিফাদান করিও না, উদ্ধৃত অপ্রিয়ভাষীর ভাগ্য কখন অনুকুল হয় ন।। ৫।

এক সুরামন্ত তুরাচার একজন ঈশ্বর পরায়ণ জ্ঞানীলোককে গালদেশ আক্রমণ করিয়া অপমান করিয়াছিল, সেই মহান্তা উক্ত পাষ্ঠ দ্বারা লাপ্ত্বিত ও বিড়ম্বিত হইয়া কিছুই বলেন না, নিঃশব্দে চলিয়া যান। ইহা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে ধলিল "সেই হুর্ক্তের হুর্ক্যবহারে সহিষ্ণ হওয়াতে তোমার পুরষকার হয় নাই।" তিনি বলিলেন "কুদ্ধ শার্দ্দ্লের সঙ্গে কে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ?"

যে সুরামত শোর পাষ্টেই জীবার হস্তার্পণ করে সে জ্ঞানশালী

ৰুদ্ধিমান্ নয়। জ্ঞানবান্ লোকে অত্যাচার প্রাপ্ত ছইরাও বিনয়শ্ন্য হন মা। ৬।

একদা গোরখন্তাম নিবাদী মহাত্মা মাক্ষের আলয়ে এক রোগী অথিতি হইরাছিল। তাহার সঙ্কট রোগ ছিল। পীড়ার প্রাবল্যে তাহার কলেবর শীর্ণ মলিন হইরা গিরাছিল। প্রাণ বেন শরীরে কেশস্ত্রকে অবলয়ন করিরা স্থিতি করিতেছিল। যে মাক্ষের গৃহেই রজনী যাপনের জন্য শ্যা প্রসারিত করে। এবং তথার আদিয়াই রোগ যন্ত্রণায় আর্শ্রনাদ ও বিলাপ করিতে থাকে। রাত্রিতে তাহার এক মুহুর্ত্ত নিজা হইত না, তদীর চীৎকারে অন্য কেহত নিজা যাইতে পারিত না। সেই রোগার অভাব থিট্ খিটে ও কচারে ছিল। নিজে মরিত না, লোককে কট্লি করিয়া মারিত। তাহার উচা বসা আর্ত্রনাদ চীৎকারে কোন লেখক নিকটে থাকিতে পারিত না। সেই গৃহে সেই পাড়িত এবং মাক্ষ্ বাতীত অন্য কেহই ছিল না।

শুনিয়াছি মাকফ ক্রমাগত অনেক রাত্রি উক্ত রোগীর পরিচর্যার অমৃরোধে ক্ষণকালও চক্ষে নির্মা আদিতে দেন নাই। ভৃত্যের নাগা সর্বদা।
নিকটে উপস্থিত গাকিতেন, সে যখন যাহা বলিত, তাহা করিতেন। অনিক্রিত ব্যক্তি আর কত কাল ধৈর্য ধারণ করিবে? এক দিন তিনি নির্মায়
আক্রান্ত হইলেন। এক মুহূর্ত্ত যে তাঁহার চক্ষ্ণঃ মুদ্রিত ছিল, তাহাতেই
অথিতি, এ প্রকার নানা প্রলাপ ও কটুক্তি করিতে লাগিল "এরপ লোকের জঘল বংশকে ধিক্, তাহার মান্ত সম্রম বুদ্ধি কোশলকে ধিক্! মহৎ
লোকেরা উৎক্রন্ট পরিচ্ছদ পরিধান করে, প্রবঞ্চকেরা ঋষির বেশ ধারণ
করিয়া থাকে। লোভী উদরিক নির্দায় বিহ্বল থাকিয়া উপায় হীন
রোগী যে চক্ষ্ণঃ মুদ্রিত করিতে পারে না কি রুঝিবে।" এই এক মুহূর্ত্ত
কাল তাহার শুশ্রুমার শৈগিলা দেখিয়া কেন নির্দ্রিত হইলেন এজন্য সে
মাক্রুমকে অনেক গালি দেয়। মাক্রু ক্ষেহপরায়ণ ক্রন্সয়ে এসকল কগাকে কিছুই মনে করেন না। কিন্তু ভাঁহার পরিবার্ত্তর অনেকে এই সমস্ত
কটুক্তি শুনিতে পাইয়াছিল, গোপনে প্রী আদিয়া বিরস মুখে বলিল

"নাথ! শুন নাই কি, রোগী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কি বলিয়াছে ? যাও, অতঃপর তাহাকে যাইয়া বল, তুমি আপনার উপায় আপনি দেখ, এখানে তোমার থাকায় কয়, অন্য ছানে যাইয়া মর। দয়া ও উপ-কারিতার মর্ম দং লোকেরাই বুঝিতে পারে, কিন্তু অসতের সঙ্গে সদ্বাবহারে মন্দ কল হয়। নীচ লোকের মন্তকের পার্শে উপধান রাখিও না, হয়ত জনের মন্তক প্রস্তরের উপরি ছাপিত থাকাই বিধেয়। প্রিয়! আর অস-তের সঙ্গে সদ্বাবহার করিও না, মূর্খেরাই উবর ভূমিতে রক্ষ রোপণ করে। আমি এই কথা বলিতেছি না যে তুমি সকল লোকের প্রতি সদ্দ য়ি রা-খিবে না, হয়ত লোককে অনুতাহ করিও না, ইহাই বলিতেছি। বিন্মাচারে হয়ত লোকের মন সারও কঠিন হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, য়তজ্ঞ কুকুরও স্বভাব গুণে অয়তজ্ঞ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া করিয়া বরফ মিশ্রিত জল নীচ প্রকৃতি ভৃষার্ভকে দিও না, সে তাহা পাইলে উপকার বলিয়া শ্রীকার করিবে না। কখনতো আমি এই হতভাগার নায় নিয়্রন্ট কুটিল লোক দেখি নাই, ইহার প্রতি তুমি কোনরূপ অনুতাহ করিও না।"

পত্নীর কথা শ্রবণে মাকফ হাস্য করিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! সে এলো মেলো যাহা বলিয়াছে তাহাতে তুমি এলো মেলো হইও না। যদিচ সে অসম্ভট্ট হইয়া আমাকে অনুযোগ করিয়াছে, কিন্তু তাহার সেই অস-ভুক্তি আমার অসম্ভক্তির কারণ হয় নাই। যন্ত্রণায় তাহার নিজা হয় না, তাহার মুখে কট্ ক্তি শ্রবণ অন্যায় নহে।"

যথন আপনাকে দবল ও দস্তুষ্ট দেখ, তখন বিন্যুভাবে কাতর ব্যক্তির ভার বছন কর। দরাতককে পালন কর, নিশ্চয়ই কীর্ত্তি ফল লাভ করিবে। দেখিতেছ না বহু বৎসর যাবৎ মারুক নাই, গোরখ ্রামে তাঁহার সমাধি মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নাম দেদীপ্যমান। কে সম্পদ্ লাভে মন্তুক উন্নত করিয়াছে, যে অহস্কারের মুকুট পরিত্যাগ করিয়াছে। লোকে কেন অহস্কার করে? তাহারা কি বুঝে না যে বিন্যেতেই সম্পদ্ হয় ? ৭।

এক নির্লুক্ত ভিক্ষুক কোন ঋষির নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল।

ত্ত্ব্ব ভিক্ষা দিতে পারেন ঋষির এরপ কিছুই সন্ধৃতি ছিল না'। উ।হার কটীবন্ধন ও হস্ততল সম্পূর্ণরূপে মুদ্রা শূন্য ছিল। ভিক্ষা না পাইয়। দেই দুর্বত্ত ক্রোধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গোল এবং রাস্তায় যাইয়া এই বলিয়া গালি দিতে লাগিল "এই দকল বিশ্চিক প্রকৃতি লোকের নিকটে সাবধান খাকা উচিত। ইহারা ধার্মিকের বেশ ধারণ করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাছ। ব্যাছও শিকার পাইলে অন্যকে ভক্ষণ করিতে দেয়, ইছারা সেরপ নয়। এই সকল ব্যক্তি মার্জারের ন্যায় বক্ষে হস্ত পদ গুটাইয়া বিসিয়া থাকে, শিকার দেখিলেই কুকুরের ন্যায় দেড়িয়া যায়। ভজ্ঞা লয়েই ইহারা প্রবঞ্চনার জাল সাজাইয়া বসে, গুছে বড় শিকার লাভ করিতে পারে না। দম্মাণ প্রকাশ্যে বণিকদিগকে আক্রমণ করে, ইহারা কৌশলে সরল লোকের গাঁট কাটিয়া অর্থ হরণ করিয়া থাকে। ইছারা শ্বেত রুম্বাদি বর্ণের বস্ত্রখণ্ড শিলাই করিয়া পরিধান করে, অন্য কিছুই উল্লেশ্য নয়, বঞ্চনা করিয়া তাহার মধ্যে মুদ্রা লুকাইয়া রাখে। ইছারা গোধম প্রদর্শন করে কিন্তু যব শস্য বিক্রেয় করিয়া থাকে। রাত্রিতে চীৎ-কার করিরা সকল লোকের জন্য প্রার্থনা করে, দিবা ভাগে খন হরণ করে। উপাসনার ভাব দেখিয়া মনে করিও না যে ইহারা প্রাচীন ও চুর্বল, স্ত্যের বেলায় ( স্বার্থসাধনের সময় ) ইহারা স্বচত্তর যুবক। ইহারা জীর্ণ শীর্ণ বটে কিন্ধু বত্তখাদক। স্বার্থসাধনের পর আপনাদিগকে অবসন্ন চুর্বল বলিয়া জ্ঞাপন করে। ইহারা জ্ঞানী ও সংসারবিরাগা নয়, মূলকথা এই, ধর্মের ভাবে সাংসারিক সুখ ভোগ করে। বাছ বেশ ভূষায় ইহারা সাধু ও বিরাগী, কিন্তু অন্তরে যোর ইন্দ্রির স্বৠসক্ত। ইছাদের জীবনে ধর্মপ্রতিপাদ্য নিয়ম কিছুই প্রতিপালিত হইতে দেখিবে না, কেবল উপাসত্রতের দিনে (রোজায়) প্রাতঃকালে পূর্ণ ভোজন ও অর্দ্ধ দিবা নিদ্রায় যাপনই ইহা-দের সার। যেমন বিদেশ যাত্রিকের মোট নানা জব্যজাতে পরিপূর্ণ থাকে, তদ্রপ ইছাদের উদর ভাগু কণ্ঠ পর্যান্ত বিবিধ ভোজ্যপিতে পূর্ণ।"

ভিক্ষুক এরপ অনেক কথা বিজ্যাছিল সে যে সম্প্রদায়কে গালি দিল, আমিও ( সাদি ) সেই সম্প্রদায়ের লোক। আপন চরিত্রের অপবাদ আর কত বলিব, নিজে বলা ভাল দেখার না, আর বলিতে পারিলাম না। সেই নিল জ্জ না দেখিয়া না জানিয়া কেবল নিন্দা করিয়াছে, দোষদশী চক্ষুঃ গুণদর্শন করিতে পারে না। যে আপানার মান মফ্ট করে, সে অ-নাের মানের হানি জনাইতে কোন কফ্ট বােধ করে না।

এক শিষ্য যাইয়া ঋষির নিকটে এই প্রানন্ধ উপাপন করিল, যদি সভ্য কথা জিজ্ঞাসা কর, সে বুদ্ধিমানের কার্য্য করে নাই। হুর্জন অগোচরে আমার কুৎসা করিয়া পলায়িত আছে, সাক্ষাতে সেই নিন্দার আলোচনার কি প্রারেজন। এক জনে পথে শর নিক্ষেপ করিল, তাহা আমার শরীরে, বিদ্ধ হইল না, আমি কোন বাগা পাইলাম না। শক্র অসাক্ষাতে নিন্দা করিল, তাহাতে আমার কিছুই হইল না; তুমি সাক্ষাতে সেই কথা বলিয়া মনে বাথা দিলেশ তুমিই পাসাণ হাদয় হইলে, তুমি শক্র অপেক্ষা অধম।

তখন শিষ্যের মুখে ভিক্ষুকের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া পরম শ্রেষ্ট্রের হাদ্য করিয়া বলিলেন " হুঃখ নাই, ইহা অপেক্ষা অধিক কঠোর কথা বলিতে বল। এ পর্যান্ত দে যাহা বলিয়াছে, তাহাতে আমার অর্ত্তাপ্প দোষ বলিতে পারিয়াছে। আমি যাহা জানি, উহা তাহার এক শতের মধ্যে একটি হইতে পারে। দে আমার সম্বন্ধে যে দকল পাপ মনে করিয়াছে, আমিই নিশ্চিত জানি তাহা আমাতে কত দূর লাছে। এবংসরই কেবল তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, দে আমার দত্তর বৎসরের পাপ কি প্রকারে জানিবে? দেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত আমার দোষ আমা অপেক্ষা জগতে অন্য কেহ অধিক জানিতে পারে না। আমি কাহাকেও এরপ স্ক্ষম জ্ঞানী দেখিতে পাই নাই যে আমার পাপের দীমা অতদ্র, এরপ বুঝিয়া উঠিতে পারে। যদি অহিত কারী বিরোধী লোক আমার দোষ ঘোষণা করিতে চাহে, বল দে আদিয়া আমা হইতে পুত্তক গ্রহণ করুক।"

যিনি ঈশ্বরের পূথে দণ্ডায়মান, তিনি নীচ লোকের বানের লক্ষ্য ভূমি ছইয়াছেন। বিনীত প্রেমিক! যে পর্যান্ত তোমার গাত্র চর্ম উৎপাটন করে, মৌন ভাবে থাক; ধর্মপরায়ণ লোক পাসও জনের অত্যাচার ভার বহন করিতে বাধ্য।৮

ু সামদেশের নরপালদিণের মধ্যে সালেহে নামে এক রাজা ছিলেন।
তিনি প্রতিদিন, প্রত্যুবে নগর জমণ করিতেন। আরবের পদ্ধতি অনুসারে
অনগুণ্ঠনে (বোর্কার) আরত হইরা বিপাণীতে ও পল্লীতে বেড়াইতেন।
তিনি লোক চরিত্রদর্শী ও ধার্মিক জন বন্ধু ছিলেন। এই হুই গুণ যাহাতে
বিদ্যোল, বাস্তবিক তিনি ভাগ্যবান রাজা।

একদা সালেহে তজ্ঞপ জ্বনণ করিতে যাইরা এক ভঙ্গনালয়ে ত্বই জন
উদ্বিয় চিত্ত সন্ন্যাসীকে শারিত দেখিতে পাইলেন। শীত যন্ত্রণায় তাহাদের
নিলা হইরা ছিল না, জ্বর্মা পশু যেমন স্থ্যাভিমুখ হইরা থাকে, তাহারীত্র
সেই প্রকারে ছিল। তাহারা সেই সময়ে পরস্পর আলাপ করিতেছিল, তখন
এক জন অন্যকে বলিল "যদি এই সকল ধনবান্ রাজা য়াহারা আমোদ
প্রমোদে ক্রীড়া কোতুকে নিয়ত নিরত, দীন হীন ঋষিদিগের সঙ্গে পরকালে
মর্গে গমন করে, তাহা হইলে আমি ত সমাধি গর্ভ হইতে মন্তকোতলন
কর্মিন না, আমরা এইক্ষণ হঃখের শৃঞ্জল পদে ধারণ করিয়া আছি; স্থধধাম স্বর্গ আমাদেরই অবস্থিতির জন্য হইবে। সম্প্র জীবনে এই সকল
নরপাল হইতে কি স্থখ প্রাপ্ত হইরাছি যে পরকালে ও তাহাদের সঙ্গে
থাকিয়া ক্রেশ ভোগা করিব ? যদি সালেহে স্বর্গোদ্যানে আগমন করে,
পাত্রকা প্রহারে আমি তাহার মন্তিক পিণ্ড বাহির করিব।"

সালেহে সন্ন্যাসীর এই কথা শ্রবণ করিলেন, অতঃপর আর সেখানে থাকা উচিত বোধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণান্তর যখন আলোকপ্রশ্রেবণ স্থালোক-লোচন হইতে নিজা প্রকালন করিল, তখন সালেহে উভয় সন্ন্যাস্নিকে সভাগ ডাকাইয়া আনিলেন। সম্মানে তাহাদিগকে নিকটে বসিতে আসন দিলেন। তাহারা ভয়াকুল অন্তরে উপবেশন করিল। রাজা অনুগ্রহ বারি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগের মনের ক্লেশ মলিনতা ধৌত করিলেন। তাহারা শীত র্ফি জনিত ক্লান্তি অপনয়ন করিয়া সম্ভ্রান্ত পারিষদ্ বর্ণের সঙ্গে উপবিষ্ট হইল। বসনাভাবে অনাচ্ছাদিত শরীরে রাত্তি যাপন করিয়াছিল, এইক্ষণ স্থান্ত্রীকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিল। তখন এই রূপ অ্যাচিত রাজ প্রসাদ লাভে বিন্মিত হংয়া তাহাদের এক জননরপালকে বলিল "অবনীনাথ! মনোনীত সন্ত্রান্ত ভ্তগোণই রাজসভান্ত

এই প্রকার উচ্চ সন্মান লাভের উপযুক্ত, অন্মাদৃশ অকিঞ্চন জন হইছত তোমার উপযুক্ত সেব। কি হুইতে পারিয়াছে, যে আমাদের অতদূর গৌরব বর্দ্ধন করিলে?

ভূপাল বিক্ষিত কুন্মমের ন্যায় হর্ষোৎকুল্লমুখে বলিলেন " আমি তাদৃণ মনুষ্য নই, যে স্বীয় পদ গৌরবের অহস্থারে দীন ছঃখীদিগকে উপোক্ষা করিব। স্বর্গলোকে আমার প্রতি অসদ্ভাব করিবে যে দ্বির ক্রিয়াছ, তুমিও সেই অভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। আমি অদ্য তোমার অভিমুখে সন্তাবের দ্বার উন্মুক্ত করিলাম, কল্য তুমি আমার প্রতি সেই দ্বার ক্রেরাখিও না।"

যদি তুমি ভাগাবান্ হইতে চাও, উপরি উক্ত পথ অবলম্বন করিয়া চল। যদি মহত্ব চাও, এ প্রকারে দীনহীন লোকের হস্ত ধারণ কর। আজ যিনি বীজ বপন করেন নাই, তিনি কপ্প রক্ষের ফল ভোগ করিতে পারিবেন না। বিনয় রূপ ক্রীড়া দও যোগেই ভাগারূপ বর্তুল উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। অহম্বার সলিল দারা হৃদয়াধারকে পূর্ণ রাখিলে, তুমি কি প্রকারে দীপের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। তিনিই জনসমাজে দীপ্রিমান হন, যিনি বক্ষে মধুশ্ব বর্তিকার ন্যায় বিনয় রূপ স্নেহ এবল ধারণ করেন। ৯

জ্যোতিষ শাস্ত্রাধ্যায়ী এক ছাত্র সর্বদা অহঙ্কারে আপন মন্তক্কে ভারাক্রান্ত রাখিত। একদা সে অধ্যয়নাভিলাদে স্থবিখ্যাত জ্যোতির্বেজ্ঞ।
কোশিয়ার নিকটে উপনীত হয়। তাহাকে দেখিয়া কোশিয়া চল্বঃ
ফিরাইয়া রহিলেন, শাস্ত্রের একনী অক্ষরও শিক্ষাদান করিলেন না।
যথন অসিদ্ধ মনোরথ হইয়া সে প্রতি গমনে উদ্যত হইল, তখন জ্ঞানবান্
কোশিয়া বলিলেন, "তুমি আপনাকে অতি বৃদ্ধি মনে করিতেছ, অহঙ্কারে
যখন তোমার হৃদয়,ভাগু পরিপূর্ণ, তখন তাহাতে আর জ্ঞানের সমাবেশ
হইবে না। এক পদার্থে যে পাত্র পূর্ণ থাকে, অন্য পদার্থ তাহাতে
স্থান প্রাপ্ত হয় না।"

হ্লদয়কে শৃন্যকর, তাহা হইলে গুণে পূর্ণ হইবে। যদি তুমি অহয়ারে
পূর্ণ থাক, তবে জ্ঞান ধনে শৃন্য থাকিবে।" ১০

কোন রাজ ভবন হইতে এক দাস পলায়ন করিয়া গিয়াছিল। সে কিয়দিন পরে ফিরিয়া আসে। নর পাল কুপিত হইয়া তাহার শির-শেছদনের আদেশ করেন। যখন হত্যা পিপাসু নিষ্ঠুরঘাতক পিপাসুর জিহ্বার ন্যায় ছুড়িকা বহির্গত করিল, দাস আর্ত্তনাদ করিয়া করপুটে বলিল "হে ঈশ্বর! প্রভুর সম্বন্ধে আমার হত্যাজনিত যে অপুরাধ তাহা তুমি ক্ষমা কর। চিরকাল আমি এই মহারাজের অন্নে পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছি, আমার বধের পাপে তিনি দণ্ডিত হইবেন, শক্রগণ সন্তুষ্ট হইবে, এরপ যেন না হয়।"

দাসের এই কাতরোক্তি শ্রবণে রাজার উচ্ছসিত ক্রোধাবেগ শান্ত হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মন্তক চুঘন করিলেন এবং প্রাণ দান করিয়া তাহাকে উন্নত পদে অভিষক্ত করিলেন।

দেখ বিন্মাচার কেমন ভরঙ্কর মৃত্যুর অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া এক ব্যক্তিকে কীদৃশ উন্নত স্থাপের অবস্থাতে আনয়ন করিল। ক্রোধ-হতাশন সম্বন্ধে বিনয় বাণী শীতল জল, দেখ নাই তীক্ষ্ণ শর ও তরবারির আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যুদ্ধকালে সেনাগণ শত শত শুর স্থাকোমল পাটবস্ত্রে শরীর আরত করিয়া রাখে? কোমল কোশেয় বস্ত্রে আস্ত্রের আঘাত সহজে বিসতে পারে না। সখে! ক্রুদ্ধ শক্রের সঙ্গে বিনত্র ব্যবহার কর, বিনয় অসি প্রহারোদ্যত শক্রকে পরাস্ত করে। ১১

একদা এক ব্যক্তি কোন অরণ্য মধ্যে কুকুরের শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে মনে মনে এই ভাবিতে লাগিল যে এই স্থানে কুকুর কেন ? ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, এক জন তপোধন ব্যতীত কোথাও কুকুর দেখিতে পাইল না। অনন্তর লজ্জিত ভাবে প্রতিগমনোনুখ হইল। তপন্দী কুটীরাভ্যন্তর হইতে দ্বারদেশে মনুষ্যের পদচারণ ধনি অনুভব করিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কে দ্বারে উপস্থিত? গৃহমধ্যে প্রবেশ কর। ভাতঃ! এই ক্ষণ যে শব্দ শুনিয়াছ, তাহা কুকুরের ধনি মনে করিও না, উহা আমা হইতে ক্ইয়াছে। যখন দেখিলাম, ঈশ্বরের মন্দিরে দীনতারই সমাদর, তথন বুদ্ধি বিবেচনার অহঙ্কার পরিত্যাগা করিলাম, কুকুর অপেক্ষা অধম আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অতএব কুকুরের ন্যায় তাঁহার ছারে রব করিলাম।"

যদি উন্নত পদে আরোহণ করিতে চাও, তবে তোমাকে বিনয়ের
নিম্ন ভূমি দিয়াই উঠিতে হইবে। ঈশ্বরের মন্দিরে তাহারাই উচ্চ আসন
গ্রাহণ করিতে পারিবে, যাহারা আপনাদিগকে নিম্নে স্থাপন করিয়াছে।
দেশ ক্লিশির বিন্দু দীন ভাবে নিম্নে নিপতিত হইলেই, স্থ্য তাহাকে
নক্ষত্র মণ্ডলের অভিমুখে উঠাইয়া লয়। ১২

অনেকে বলেন যে হাতম বধির ছিলেন, বাস্তবিক তাহা সত্য নয়।
একদা প্রাতঃকালে উর্পনাভের জ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া একটা মক্ষিকা ভিন্
ভিন্ শব্দ করিতেছিল। সেই মক্ষি শর্করা আছে ভাবিয়া জালে আসিয়া
বাধা পড়ে। হাতম ইহাতে স্বয়ং উপদেশ পাইলেন এবং বলিলেন "রে
লোভী জীব! ভিন্ ভিন্ শব্দে আর অন্থির হইলে কি হইবে? বন্ধী হইয়াছে,
সকল স্থানে শর্করা ও মধু থাকে না, একান্তে জালে পাতিত থাকে।"

তখন এক বন্ধু হাতমকে বলিল " ধার্মিকবর! বিশ্বিত হইলাম, আমরা যাহা শুনিতে পাই না, সেই মাছির শব্দ তুমি কি প্রকারে অনুভব করিলে? যখন তুমি মক্ষিকার ধনি শ্রবণ করিতে পার, তখন আর তোমাকে বধির বলা উচিত নয়।"

হাতম হাসিরা বলিলেন " শ্রির রয়স্য! তোবাদোদ বাক্য গ্রবণ অপেক্ষা বধির হইরা থাকা ভাল। বাঁহারা আমার সহবাসে আছেন, তাঁহারা আমার দোষ গোপন করেন, এবং গুণ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। আমার চরিত্রের দোষ প্রক্তিয় রাখিয়া তাঁহারা আমার জীবনকে অহস্কারে কলন্ধিত করিতে চাহেন। এই জন্য আমি শ্রবণ করিতে পাই না এই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি, যে হয় তো তাহাতে লোকের অনুচিত তোবামোদ বাক্য আমার নিকট হইতে পারিবে না! যখন আমার সহবাসী আত্মীয় গণ আমাকে বিকল স্বভাব জানেন, তখন আমার চরিত্রে দোষ যাহা আ।ছে, সে সকল বলা কর্ত্তব্য। দোষ জানিতে পাইলে মনে ক্ষ্ট হইবে, ভাহা

প্রশংসা অবণ রূপ রজ্জু অবলম্বন করিয়া কূপে অবতরণ করিও না। হাতমের ন্যায় প্রশংসা অবণে বধির থাক, অন্যের মুখে আপন দোষ অবণ কর। ১৩

স্থবিখ্যাত পণ্ডিত লোক্মান কৃষ্ণবৰ্ণ কদাকার ছিলেন। তিনি উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন না। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিজের দাস ভ্রমে বোগ্দাদ নগরে গৃহ সংস্কারার্থ মৃত্তিকার কার্য্যে নিযুক্ত রাখে। সম্বৎসর কাল ভিনি সেই কর্মে বাধ্য হইয়া ব্যাপৃত থাকেন। সেই অবস্থায় কেছই গ্রহমামীর ভূতা বাতীত তাঁহাকে অন্য লোক মনে করে নাই। পরে যখন পলায়িত দাস ফিরিয়া আদিল, লোক্মান হইতে তখন গৃহ-কীর্ক্তার মনে মহা ভয় উপস্থিত হইল। সে লোকু মানের চরণে নিপতিত ছইরা ক্ষমা প্রথমা করিল। তখন লোক্ষান ঈবদ্ হাস্য করিরা বলিলেন " এরপ বিনয়ের ফল কি ? এক বৎসর তোমার অত্যাচারে শরীর শেষ করিলাম, এক মুহুর্ত্তে তাহা মন হইতে কি প্রকারে দূর করিব। তথাপি এই জনা ক্ষমা করিলাম যে তোমার উপকার সাধনে নিয়োজিত হইয়া আমার ক্ষতি হয় নাই, তোমার গৃহ স্থনির্মিত হইয়াছে, আমারও জ্ঞানের উন্নতি হুইয়াছে। হে ভাগাবান পুৰুষ! দেশে আমার এক দাস আছে. আমি সময়ে সময়ে গুৰুতর কঠিন কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত রাখি, যখন এই মৃত্তিকা খনন কার্য্যের কফের কথা মনে করিব, তখন তাহাকে ক্লেশ দান করিতে আর ইচ্ছা হইবে না।"

যে ব্যক্তি প্রবলের অভাচার ভার বছন করে নাই, অকিঞ্চন তুর্বল লো-কের ক্লেশের জন্য তাহার মনে তুঃখোদয় হয় না। নরপাল বছরাম, আপন মন্ত্রীকে এই কথা বলিয়াছিলেন "হীন বনের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করিও না, যদিচ জন্য রাজ পুরুষগণ ভাহা করে, কিন্তু তুমি তাহাতে বিরত খাকিবে।" ১৪। আবুরেল কাশেম শনা নগরের প্রান্তরে দন্ত হীন এক রন্ধ কুকুর দেখিছে পাইরাছিলেন। দেখিলেন ব্যাঘুকে আক্রমণ করিতে পারে তাছার আর সেই বল নাই, রন্ধ শশকের ন্যায় সে হুর্বল হইরা পড়িরাছে। বন্যমেষ এবং হরি-ণের পশ্চাতেও দেড়িতে অক্ষম। তথন তিনি কুকুরকে এরপ উপার হীন হুর্বল দেখিয়া আপন খাদোর অর্দ্ধাংশ দান করিলেন। জ্রুত্ত আছি তথন এই কথাও বলিয়াছিলেন "কে বলিতে পারে আমি এবং কুকুর এই হুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? বাহা দৃষ্টিতে আজ ইহা অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ বটি, পরস্তু বিবৈচনা করিয়া দেখা কর্ত্তবা যে আমার প্রতি ঈশ্বরের কিরপে আজা। বিদি আমার ধর্ম বিশ্বাসের চরণ ছান ভ্রম্ট না হয়, আমি ঈশ্বর হইতে প্রণ্যের মুকুক মস্তকে ধারণ করিব, যদি ধর্মের পরিচ্ছদ অঙ্গে বিধৃত না থাকে, এই কুকুর অপেক্ষা আমি নিরুক্ট। কুকুর 'অপবিত্র' এই রূপ হুর্ণাদ সত্ত্বেও সেনরকে যাইবে না।' সাদি! ধর্ম রাজ্যের যাত্রিক দিগের এই পথ, যে জ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাকে মনে না করা, তাঁহারা এই গুণেতেই দেব গোহুব লাভ করেন যে আপনাদিগকে কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ট মনে করেন না। ১৫।

একদা নিশাকালে এক জন প্রমন্ত এক তানপূর যন্ত্র কোন শ্বরির মন্তকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। বিনীত শ্ববি পর দিন এক মুক্তি মুদ্রা সেই হুরাত্মার নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিলেন "কল্য রজনীতে তুমি গর্কিত ও প্রমন্ত ছিলে, তানপূর যন্ত্র ও আমার মন্তক ভগ্গ করিয়াছ, ঔষধ বিলেপনে মন্তকের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে, তাহাতে আর কোন ভয় নাই। কিন্তু মুদ্রা ব্যতীত তোমার যন্ত্র সারিবে না। লও এই মুদ্রা, ইহা নিয়া যন্ত্র সংকার করে।"

ঈশ্বর প্রেমিকেরা বিন্মু ভাবে লোকের অত্যাচার সহ্য করেন, এই কারণেই তাঁহাদের সর্কোপরি মহত্ত্ব। ১৬।

তথ্য নগরে এক সন্ত্রান্ত লোক নির্ক্তনে ঈশ্বর সাধনার প্রব্রত ছিলেন।
তিনি অন্তরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, বাহ্য বৈরাগ্যের বেশে লোকের নিকটে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। আধ্যান্ত্রিক সেভিগগ্য তাঁহার প্রতি দার উন্মুক্ত করিয়াছিল, তিনি অন্যের দ্বারে গমন করিতেন না। তথ্ন এক্ল নির্বেগধ বাচাল নির্ম্ল জ্ঞভাবে দেই মহাপুরুষের নিন্দা খোষণার প্রব্ত হয় "ইহার জ্ঞভা ও প্রবঞ্চনায় সভর্ক থাকিবে, ইনি সলিমানের আসনে বসিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে ইনি দৈতা। ইনি মার্জ্ঞারের ন্যায় পুনঃং মুখ পরিকার (গুজু—আচমন) করেন, মুযিকের দিকেই ইহার বিলক্ষণ তাক। ইহার সাধন জ্ঞজন কেবল যশংখ্যাতির জন্য। শূন্যার্ভ নহবতের প্রনি অনেক দূরে যাইয়া থাকে।" এই প্রকারে সে বলিত, আর তাহার নিকটে লোকের ভিড় হইত, স্ত্রী পুরুষ সকলে তাহার কথা শুনিয়া আন্মাদ করিত। শুত আছি, শ্লাঘ ইহা প্রবণ করিয়া সাক্ষ নয়নে ঈশ্বরের নিকটে এই ভার্বি প্রার্থনা করিয়াছিলেন "প্রভো! এই ব্যক্তিকে জনুতাপ দান কর, হে পবিত্র পরমেশ্বর! যদি তাহার কথা যথার্থ হয়, আমাকে জনুতাপিত কর; আমি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইব। দোষ প্রখ্যাপনকে অনাদর করিব না, তাহাতে আমার চরিত্রের কলঙ্ক র্বিতে পারিব।"

শক্ত যদি তোমাকে নিন্দা করে, বিরক্ত হইও না। তুমি নির্দ্দোষী থাকিলে নিন্দাকারীকে বল চলিয়া যাও। যদি কোন মূর্থ কন্তুরিকাকে হুর্গন্ধ বলে, তুমি স্মন্থির থাক, সে প্রলাপ বলিয়াছ। যদি পলাও সমন্তন্ধ এই কথা হয়, তাহা হইলে ঠিক, তুমি অসন্তন্ত হইও না। ইহা বৃদ্ধি ও বিবেচনা সন্ধক নহে যে জ্ঞানবান্ খল লোক দ্বারা প্রভারিত হইবেন। জ্ঞানবান্ পরিণামদর্শী হইয়া কার্য্য করিতে থাকুন, বিদ্বেষ জিহ্বা অবকল্প থাকিবে। তুমি প্রকৃতিস্থ থাক, দোষেকদর্শী বিদ্বেষী তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ১৭।

মহাত্মা আলির \* নিকটে এক ব্যক্তি কোন জটিল প্রশ্ন মীমাংসার জন্য উপস্থিত করিয়াছিল। তিনি আপনার বিবেচনামুরূপ উত্তর প্রদান করি-লেন। তাহা অবল করিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল "আর্য্য! এরূপ নর।" আলি তাহাতে অসন্তন্ত না হইয়া বলিলেন "তুমি এতদপেক্ষা যদি ভাল জান, বল।" সে যাহা জানিত নিবেদন করিল, উৎক্রটই বলিল, যাহা সত্য প্রকাশ পাইল। মহর্ষি আলি তাহার উত্তর মনোনীত

<sup>•</sup> ज्यांत स्था व्यवज्ञेक मश्चरम्य स्थानाका अ काशाव विदा निषा क्रिता

করিলেন, এবং বলিলেন যে আমার উক্তিতে দোষ আছে, ইহার বাঝাই যথার্থ। এ আমা অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছে, ইহার এই কথাই দার ' সম্বাই জ্ঞানবান, ভাঁহার জ্ঞানের উপার কাহারত জ্ঞান নয়।"

যদি আলির ন্যায় গৌরবান্থিত পদে অন্য কেছ থাকিতেন এবং কেছ এরপ বলিত, নিক্ষয়ই তিনি অভিমানভরে বক্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। দৌবারিক তাছাকে অপমান করিয়া সভা ছইতে বাহির করিয়া দিত এবং বলিত " আর ছুর্ব্বিনীত ছইও না, মছাত্মা লোকের নিকটে এই ভাবে কুণা বলা বিন্যাচার বিক্দা।"

দাঁছার শিরোভাও কেবল অহন্ধারে পরিপূর্ণ, মনে করিও না যে সে কখন সভ্যের প্রতি মনোযোগ করে। জ্ঞানের কথা শ্রনণে ভাঁছার মনে ক্লেশ হয়, উপদেশে সে কট অনুভব করে। বারি বর্ষণে লালা পুষ্প পাষা-ণের উপর প্রস্ফুটিত হয় না। মৃত্তিকাতেই কুসুমের বিকাশ হয়, এবং তৃণপত্র হরিৎ শোভা ধারণ করে। যাহার হৃদয় অহংজ্ঞান ও অভিমানে প্রস্তারের নাায় কঠিন, উপদেষ্টা! তুমি সে স্থানে উপদেশবারি বর্ষণ করিও না। যে আপনার গুণ গরিমা স্বয়ং প্রকাশ করে, সে লোকের প্রীতি আক-র্ষণ করিতে পারে না। আত্ম গুণ বলিও না, তবে লোকে তোমার গুণ বলিবে। যদি নিজেই বলিলে, তাহা হইলে আর কাহারও নিকটে প্রত্যাশা রাখিও না। ১৮।

এক অনাথ ভিক্ষুক কোন সঙ্গীণ স্থানে বিসয়াছিল। মহাত্মা ওমর \*
হঠাৎ ভাহার পাদ পৃষ্ঠ মারাইয়া গিয়াছিলেন। দরিদ্র জানিত না যে ইনিকে।
ব্যথিত ব্যক্তি সহজে শক্র মিত্র বুঝিতেও পারে না। সে উত্তেজিত হইয়া
বলিল " ওহে তুমি কি অন্ধ ?" শুদ্ধের ওমর বলিলেন "অন্ধ নই, না জানিতে
পারিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর।"

হা! ধর্মপরারণ মহাপুক্ষ দিগের কীদৃশী উচ্চ নীতি, তাঁহারা সামান্য লোকের প্রতিও কত বিনীত। প্রকৃত জ্ঞানী স্বভাবতঃ বিনর-নম হন, ফল পূর্ণ শাখা মত্তিকার অভিমুখে মন্তক নত করিয়া থাকে। অহঙ্কারী

<sup>•</sup> ওমর মহ্মাদের এক প্রাধান বিষ্যা ছলেন।

ছইরা দীন হর্ববলকে অক্রমণ করিও না। মনে রাখিও ভোমা অপেক্ষা এক জনের বল অধিক আছে। ১৯।

এক বৎসর নীল নদের পরীবাহ মিশর ভূমিতে সঞ্চারিত হইরাছিল
না। ছর্ভিক্ষাশক্ষার বহু সঞ্জাক লোক গিরি শিখরে সমবেত হইরা করুণ স্বরে
ঈশ্বরের নিকটে র্ফি ভিক্ষা করিরাছিল। আকাশের ক্রেন্দন হর, এজন্য
সকলে ক্রেন্দন করিল, অতা ত্রোতঃ প্রবাহিত হইল। তথন মহর্ষি জিল্নুনের নিকটে কেছ যাইয়া নিবেদন করিল "ভগবন্! র্ফির অভাবে
মিশর বাসীদের উপর কফ বিপদ্ উপস্থিত, সেই উপার হান দিগের জন্য
প্রার্থনা করুন, জানি ঈশ্বরানুগৃহীত লোকের প্রার্থনা বিফলু হয় না।"

শ্রুত আছি যে তখন জিল্মুন্ দূরতর মদিন নগরে চলিয়া যান। তাঁছার প্রস্থানের কিছু দিন পরেই বারি বর্ষণ হয়। মদিনে থাকিয়া তিনি সংবাদ পাঁইলেন যে বিশ দিন হইল নীল নীরধর মিশর বাসী দিগের উপর ক্রন্দন করিয়াছে। শ্রুবি যখন জানিতে পাইলেন জলাশয় ও ক্ষেত্র সকল জলপূর্ণ হইয়াছে, তখন অবিলয়ে মিশরে প্রত্যাগামন করিলেন। এক বন্ধু গোপনে আদিয়া তাঁছাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, বল দেখি তোমার স্থানান্তর প্রস্থানের মধ্যে কি কোশল.ছিল ?" তিনি বলিলেন "ভানিয়াছি শোলাকের অধিষ্ঠানে জীব জন্তর জীবিকার হানি হয়, অনেক চিন্তা করিলাম, এদেশে আমার ন্যায় পাপী এক জনকেও বুঝিতে পাইলাম না। হয়তো আমার অপুণ্যে সাধারণের প্রতি কল্যাণের দ্বার অবক্ষম হইয়াছে এই ভাবিয়া চলিয়া গোলাম।"

যে মহাত্মা আপনাকে ধূলি কণিকার ন্যায় গণ্য করেন, তিনি ঐছিক পরাত্রিক মহন্ত্ব লাভ করেন। আদমের বংশধরদিগের মধ্যে তাঁহারাই পাবিত্র হইয়াছেন, যাঁহারা হীন কম্পলোকদিগের চরণ ধূলি হইতে পারিয়া-ছেন। হে ভ্রাতৃগণ! যখন আমার সমাধি ভূমিতে পদার্পণ করিবে, ধর্মাত্মাদিগের দোহাই, আমাকে একবার ম্মরণ করিও। তখন সাদি যদিচ মৃত্তিকায় পরিণত হইল, খেদ নাই, জীবদ্দশায় সে মৃত্তিকাই ছিল। ২০ পুণ্যময় দশ্বর তোমাকে মৃত্তিকা যোগে স্ক্রেন করিয়াছেন, অতএব হে দশ্বরের ভ্তা! মৃত্তিকার ন্যায় বিনীত হও। লোভী, অত্যাচারী ও অহস্কারী হইও না; মৃত্তিকাতে গঠিত হইরাছ, অগ্নি হইও না। প্রবল বহ্নি আকাশে মন্তক উত্তোলন করে, ভূমি দীন ভাবে শরীরকে পাতিত রাখিয়াছে। ছতাশন উন্নত মন্তক হইয়া দৈত্য-স্বভাব ধারণ করে। পৃথিবী অবনত হইয়া শ্বির প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ২১।

শ্রশাদভিমানীর নিকটে ধর্ম পথ অনুসন্ধান করিও না। যদি তোমার পদোরতি চাই, নীচ প্রকৃতি লোকের ন্যায় অবজ্ঞার চক্ষে কাহাকেও দেখিও না। লোকের নিকটে স্থশীল বিনয়ী রূপে গণ্য ছওয়া অপেক্ষা উচ্চতর পদের আকাজ্জা করিও না। মনে কর তোমার নিকটে যদি অন্য কেছ অভিমান প্রকাশ করে, তুমি কি বিবেচনার চক্ষে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিবে? তুমিও যদি সেরপ অহঙ্কার কর, তোমার নিকটে অন্য অহঙ্কারী যে প্রকার, তমি অন্যের চক্ষে সে প্রকার লক্ষিত হইবে। यथन উচ্চ পদে আরোহণ কর, যদি বুদ্ধিমান ছও, তখন দীনহীন কুদ্র জন দিগকে উপহাস করিও না। দেখা গিয়াছে অনেক দণ্ডায়মান ব্যক্তির পদ শ্বলিত ছইয়াছে, পরে পতিত লোকে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। স্বীকার করিলাম যে তমি দোষ-মুক্ত, তাহা বলিয়া মাদুশ দোষীকে মুণা করিও না। এক জন মকা-মন্দিরের উপাসক, এক ব্যক্তি স্থরা পানে বিহ্বল হইয়া শুণ্ডিকালয়ে পতিত। যদি সেই স্করা পায়ীকে ঈশ্বর আহ্বান করেন, কে বারণ রাখিতে পারে ? 'এবং সেই উপাসককে যদি তিনি দূর করিয়া দেন, কে আনয়ন করিতে পারে ? উপাসক আপনার সৎকর্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই, সেই পাপীর প্রতিও অনুতাপের ছার বন্ধ হয় নাই। ২২।

# চতুর্থ অধ্যায়।

#### প্রেম।

কোন পথিক পিপাসায় মুমূর্ছ ইইয়া বলিয়াছিলেন, "ধন্য সেই ভাগ্যবান্, যিনি জলেতে নিপতিত হইয়া—আকণ্ঠ জল পান করিয়া প্রাণ বিসর্জন
করিয়াছেন " ইহা শুনিয়া এক বালক বলিল "পান্ত! তোমার মুখে
, আশ্চর্য্য কথা প্রবণ করিলাম, যদি মরিতেই হয় জলাভাবে শুল্ক কুঠু
মরিলেই বা কি? পর্যাপ্ত জল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই বা কি?
মুমূর্যু বলিল "তথাপি অন্তিম কালে জলপানে সন্তুপ্ত হওয়া যায়।"

গভীর জলাশয়ে পতিত তৃষ্ণার্ত্ত যখন মনে করে যে সে জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ডুবিয়া মরিতেছে, তখন তাহাও তাহার এক সাস্ত্রনা। যদি তুমি প্রেমিক বট, প্রিয়তমের অঞ্চল ধারণ কর। তখন তিনি যদি তোমাকে বলেন, প্রাণ দাও, মুক্তকণ্ঠে বল যে এই প্রাণ সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর। ১

এক যুবতী স্বামীর নিষ্ঠুরাচারে হৃঃথিত ছইরা শ্বশুরের নিকটে এই রূপ শ্লানি করিয়াছিল " আর্যা! এই যুবার সঙ্গে এ প্রকার অস্থে দিন যাপন

<sup>•</sup> অবগত আছ যে নেশাপুরের এক ব্যক্তি আপন পুলকে এক দিন নৈশিক উপাসনায় বিমুখ দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন? এই বলিয়াছিলেন "হে পুল্র! এরপ আশা করিও না যে সাধনা ব্যতীত লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে। যে যবাঙ্কুর ক্লবিকর্ম ব্যতীত শ্বতঃ ভূমিতে উদ্যাত হয়, তাহার যথোচিত রন্ধি হয় না; তাহা হইতে কেহ শস্য লাভ করিতে পারে না। তদ্দপ সাধনা ব্যতিরেকে শ্বতঃ ধর্ম লাভ হয় না; যে সকল সাধুভাব জীবনে শ্বভাবতঃ প্রকাশ পায়, তাহা সারবান্ স্বর্গীয় শস্য প্রসব করে না। লাভের প্রত্যাশী হও, ক্ষতিকে ভয় কর। যে প্রীতির সহিত ঈশ্বকে শ্বরণ করে না, তাহার জীবন অসার। তাঁহাকে প্রেম কর, প্রীতিতে তাঁহার সাধনা কর।" ২।

করা আর অধিক কাল উচিত মলে করিও না, প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কাছাকেও আমার ন্যায় ভগ্ন হৃদর দেখিতেছি না। সকল ক্ষুপতীই এরপ প্রণয় স্থত্তে বন্ধ, যেন একই ক্ষের মধ্যে সুইটী বীজ আরত রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এত কালের মধ্যে স্বামী একবারও আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন না।"

বাক্চতুর ব্লদ্ধ হইা শ্রবণ করিয়া বলিলেন " যদি আমার পুত্র কান্তি-শালী বটে, তবে তাহার আচরণে ধৈর্য ধারণ কর।"

ষাঁহার তুল্য রূপবান্ জগতে হুর্লভ, ভাঁহার প্রতি বিমুখ হওরা হুঃখের বিষয়। তাঁহা হইতে কেন দূরে থাক? বিনীত ভূত্যের ন্যায় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মস্তকে কহন কর, তিনি প্রম স্থানর, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। া

একদা এক দাসকে তাহার প্রভু বিক্রয় করিতেছিল, সেই দাসের তথর্ন-কার প্রণয় মধুর বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ আফুল হইয়াছিল। দাস বলিল "স্বামিন্। আমা অপেক্ষা তুমি উত্তম ভূত্য পাইবে, কিন্তু হুঃখের বিসয় আমি তোমার ন্যায় প্রভু আর কাহাকেও পাইব না।" ৪।

কোন যুবক এক যুবতীর পাণিত্রছণ করে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই পরম সোল্যগালী ছিল। যুবতী পতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী। কিন্তু যুবতীর প্রতি যুবকের অত্যন্ত বিরাগ ছিল। যুবতী স্নেহ প্রেম প্রদর্শন করিত, যুবক প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত। যুবতী বেশ ভূষাদারা শরীরসজ্জা করিত, যুবক অসস্কুন্ত হইয়া চলিয়া যাইত। একদা প্রামন্থ প্রাচীন লোকেরা যুবককে ডাকিয়া বলিলেন "আপন ভার্যাকে তুমি প্রেম কর না, ইহা উচিত নয়। তাহাকে প্রীতি দান করিতে হইবে।" যুবক হাস্য করিয়া বলিল "শত ছাগের কাবিন (পরিণয় পত্র) আছে, তাহা দান করিয়া যদি আমি এই জ্রীর বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, কিছুই ক্ষতি মনে করি না।" ইহা শুনিয়া স্কন্মরী বন্ধে করাঘাত করিয়া বিলল "হায়! এই পরিণয়পত্রের অনুরোধে কি আমি প্রাণনাথের

প্রতি অমুরাগিণী? তিনি আমার প্রতি প্রেম হিতৈষণা প্রদর্শন কৰুন্
বা আমার সহবাস পরিজাগ কৰুন—আমাকে দূর করিয়া দিন্ বা গ্রহণ
কৰুন্, আমি কিছুতেই তাঁহার প্রতি বিমুখ থাকিব না। তিনি যে ভাবে
রাখেন, সেই ভাবেই জীবন ধারণ করিব। উৎপীড়িত পরিজ্ঞ হইয়াও
তাঁহাকে প্রেমদান করিব। এক শত ছাগ কি বরং এক লক্ষ ছাগ তাঁহার
দর্শনের মূল্যের যোগ্য হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে আমি
তাঁহা অপেক্ষা ছাগ পশুদিগকে ভাল বাসি।"

যে কোন বস্তু তোমাকে প্রেমাস্পাদ বন্ধু হইতে দূরে রাখে, যদি প্রীমা বিবেচনা কর, দেখিবে সেই পদার্থ উক্ত বন্ধু অপেক্ষা তোমার নিকটে প্রিয়তর। কেহ কোন এক ঈশ্বর প্রেমোশ্বত শ্ববিকে এই কথা জিজাসা করিয়াছিলেন "তুমি নরক চাও, না স্বর্গ ?" প্রেমিক উত্তরে বলিলেন "আমাকে এ বিষয়ের প্রশ্ন করিও না, তিনি আমার সম্বন্ধে স্বর্গই হউক বা ক্ষিক, যাহা বিধান করেন, তাহাই আমার মনোনীত।" ৫।

প্রেমান্থত মন্ত্রন্কে কেছ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "লয়লীর গৃহাভিমুখে যে আর গমন কর না, কারণ কি ? বোধ হর লয়লীর প্রতি তোমার
সেরপ অনুরাগ নাই, প্রেমের স্রোভঃ লয়লীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য
দিকে ধাবিত ছইয়াছে, অন্য রপই ছইয়াছে।

এই কথা শুবণে উপায়হীন মজুমুন্ অশুক্রপাত করিয়া বলিল "মহাশ্র! 'ক্ষমা করুন্ আমার হৃদয়ে যে মহা ক্ষত আছে, তাহাই যথেট; আপনি তাহার উপরে আবার লবণ বর্ষণ করিবেন না। লয়লী ইহাতে দূরে আছি বলিয়া যে প্রোণে ধৈর্ম ধারণ করিয়া আছে, ইহামনে করা কর্ত্ব্য নয়, বাধ্য হইয়াই দূরে আছি।"

সে পুনর্বার বলিল "প্রিয় মজুমুন্! যদি লয়লীর নিকটে তোমার কোন সংবাদ থাকে, বল, আমি জানাইব।" মজুমুন্ বলিল সেই গৌর-বান্ধিত বন্ধুর নিকটে আমার ন্যায় হীন অকিঞ্চনের নাম উত্থাপন করিবে না। ভাঁছার সমীপে আমার ন্যায় অভাজনের প্রসন্ধ হওয়া আক্ষেপের বিষয়।" ৬। এক ব্যক্তি গজ্নীশ্বর প্রল্ডান মহম্মদের এই প্রকার দোব প্রদর্শন্ধ করিয়াছিল যে তাঁহার প্রিয়পাত্র আইয়াজের সোন্দর্য সম্পদ্ কিছুই নাই। অথচ তিনি তাহার প্রতি অবুরক্ত। যে কুস্মমের বর্ণ সৌরভ নাই, তাহার প্রতি বোল্বোল্ পক্ষীর অবুরাগ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই কথা কেহ স্থল্তান মহম্মদকে জানাইলে তিনি বলিলেন " আই য়াজের গুণেতেই আমার অনুরাগ, তাহার শরীরে নয়।"

একদা কোন সন্ধার্প পথে উট্টোপরি হইতে মুক্তা মঞ্জুষা পতিত হইরা ভারত্বা; মুক্তা সকল ছড়িয়া যায়। মহম্মদ সেই মুক্তারালি লুগুন করিয়া নিবার জন্য অনুচর বর্গকে আদেশ করেন ও তথা হইতে সত্তর চলিয়া যান। অনুজীবীগুণ সমুণটের অনুগমনে নির্ভ হইয়া মোক্তিক সংগ্রহে প্রভ হয়। তখন আইয়াজ বাতীত রাজকিঙ্করদিগের মধ্যে অন্য কেহই মহম্মদের পাঞ্চি ভাগে ছিল না। কিয়দ্র গমনান্তর নরপাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয় দর্শন! তুমি কি পরিমাণ লুগুন সামগ্রী হস্তগত করিয়াছ!" আইয়াজ বলিল "কিছুই না, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেতে প্রভ হই নাই।"

যদি তুমি রাজার সমিহিত ভৃত্যের পদ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে নর-পালক উপেক্ষা করিয়া তাঁহার দান সংগ্রহে প্রবন্ত হইও না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের দানের প্রার্থী হওয়া ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের প্রকৃতি বিৰুদ্ধ। যদি বন্ধুকে ছাড়িয়া বন্ধুর নিকটে উপকারের প্রত্যাশী হও, তবে তুমি স্বার্থ-শৃঙ্খলে বন্ধ, বন্ধুর প্রেম বন্ধনে সম্বন্ধ নও। যে পর্যান্ত তুমি লোভ পরবশ হইয়া মুখব্যাদান করিয়া থাকিবে, সে পর্যান্ত হন্দর কর্ণে সেই নিভ্ত প্রেম জগতের গঢ় তত্ত্ব শুনিতে পাইবে না। সেই প্রেম নিকেতন এক স্ক্রাজ্ঞিত স্থানর গৃহ, তাহাতে লোভ মোহাদি ধূলির লেশ নাই। যেস্থানে ধূলি উল্পিত হয়, চক্ষুশ্বাণ ব্যক্তিও তথায় কিছুই দর্শন করিতে পারি না। ৭।

একদা নরপাল সাদ জাদ্দীর নিকটে কেছ উপস্থিত হইয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতেছিল। তাহাতেরাজা সম্ভট্ট হইয়া রাজ প্রসাদস্বরূপ তা- হাকে মুদ্রা ও পরিচ্ছদ দান করেন এবং তাহার যথোচিত সম্বর্জনা করেন। উক্ত রাজগুণহোষক যথন সেই পরিচ্ছদের উপর দেখিল ' ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এই কথা অঙ্কিত আছে, তথন সে প্রমন্ত হইয়া উঠিল। গাত্র হইতে তৎক্ষণাৎ উক্ত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দূরে রাখিল, এরপ এক অগ্নি তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল যে সে আর তথায় থাকিতে পারিল না। তপোবনের পথ আশ্রয় করিল। এই আশ্রুর্যা ভাব দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ' ভাতঃ! তুমি অকমাৎ এরপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে, কারণ কি ? প্রথমতঃ রাজসভায় যাইয়া বার২ ভূমি চুম্বন করিলে, রাজাত্ম প্রীতির জন্য কত প্রকার প্রেম দেখাইলে, পরে এই ভাবে তথা হইতে পৃষ্ঠভঙ্ক দিলে, এ কেমন ব্যাপার ? ''

সে এই কথা শুনিয়া সহাস্য মুখে বলিল "প্রথমতঃ রাজসন্নিগানে ভয় ও আশস্কাতে আমার শরীরে ঝাউতকর ন্যায় কম্প উপস্থিত হইয়াছিল। যথ্ন ' দুশ্বর অন্বিতীয়, এই কথা পাঠ করিলাম, তথন কোন বস্তু ও কোন ব্যক্তিতে আর আমার নয়নের আকর্ষণ রহিল না।" ৮

. একদা শ্যাম দেশের কোন নগরে হাহাকার রব উত্থিত হয়। যেহেতু রাজকিঙ্করগণ দেশমান্য এক ধার্মিক. লোককে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। যথন হস্ত পদে গৃঙ্গল যুক্ত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্ধ করিল, তখন তিনি যে মধুর কথাটা বিশিলেন, তাহা এইক্ষণ ও আমার কর্ণে স্থিতি করিতেছে। বলিয়াছিলেন "ইহা বিশ্বপতি ঈশ্বরের বিধান, অন্যথা কাহার সাধ্য আছে যে এই ক্লেশ আমার প্রতি আনয়ন করে।"

যখন জান বন্ধু ছইতে কফ আসিতেছে, তখন সেই ক্লেশ যন্ত্ৰ-ণাকৈ প্ৰেম করা কর্ত্তবা। কি ধন মান, কি ছঃখ দরিদ্রতা সমুদার ঈশ্বর ছইতে উপস্থিত ছর, কোন মনুষ্য ছইতে নয়। চিকিৎসক যদি তোমাকে তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন, ত্রাতঃ! ভয় করিওনা। বন্ধুর ছন্ত ছইতে যাহা প্রাপ্ত ছণ্ড, ভক্ষণ কর, চিকিৎসক অুপেক্ষা রোগী অধিক জ্ঞানী নছে। ৯ এক ব্যক্তি পতন্ধকে বলিয়াছিল, "ছে ক্ষুদ্র জীব! যাও, আত্মনুধা বন্তুর সন্ধে যাইয়া প্রেম কর। দেই পথে চল, মাহাতে,মনোরথ সকল হইবে। কোথার তুমি, আর কোথার দীপ! আশ্রুর, তাহার সন্ধে তোমার বন্ধুতার ইচ্ছা!! অয়ির পার্শ্বে হাইও না। এখানে পুরুষত চাই। স্থা্যাদর হইলে মুষিক গর্ক্তে পলায়ন করিয়া থাকে। বলবানের নিকটে দুর্বলের সাইস প্রদর্শন, মূর্খতা। যাহাকে শক্রু বলিয়া জান, তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে যাওয়া বুদ্ধির কার্য্য নয়। পরিণামে যে প্রাণ উৎসর্গ কর, তাহাকে সৎকার্য্য কেহ বলিবে না। যে ভিক্ষুক রাজকন্যার পরিণয়ার্থী হয়, সে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করে। উহা তাহার মুরভিসন্ধি ও বাতুলতা মাত্র। যাহার প্রভি রাজ্যেশ্বরদিগের সনুরাগ দৃক্তি, সেই উচ্ছেল দীপ তোমাকে কেন বন্ধুর স্থলে গণ্য করিবে। ইহা মনে করিও না যে তক্রেপ সভাতে তোমার নাায় অকিঞ্চনের সঙ্গে দীপ প্রণয় সন্থায়ণ করিবে। যদিচ সকল লোকের সঙ্গে সে প্রীতি মধুর ব্যবহার করে, কিন্তু তুমি শীচ প্রাণা, তোমার প্রতি ক্রেগ্রহ প্রকাশ করিবে।"

শ্রহণ কর, সন্তপ্ত পতক্ষ কেমন স্থন্দর কথা সকল বলিল। "ওছে আশ্চার্য। আমি দয় ছই, তাছাতে ভর কি? মহাত্মা এবাছিমের ন্যার প্রেমায়ি আমার অন্তরে জ্বলিতেছে, তুমি মনে করিতেছ তাহা আয়ি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে উহা পুষ্প। আমার হৃদয় প্রেমাম্পদের অঞ্চল আকর্ষণ করে না, তাঁছার প্রেমই আমার আত্মার কণ্ঠকে ধরিয়া টানিতেছে। আমি স্বতঃ প্রব্রু হইয়া অয়ি শিখায় ঝাঁপ দিতেছিনা, প্রেমের শৃঙাল আমার কণ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাই আমাকে টানিয়া আনে। দেখ, এরপ দূরে আছি, এইক্ষণ আমার উপর অয়ি প্রজ্বলিত নয়, অথচ অয়ি দয় করিতেছে। বন্ধুর প্রেমের অনুরোধে কে কি উৎসর্গ করে? আমি বন্ধুর চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিতে সম্বত্ত আছি। আমার মৃত্যু কি জন্ম, জান? যখন তিনি আছেন, তখন আমার নাথাকাই ভাল। বন্ধু কোমল স্বভাব বটেন, এজন্যও আমি দয় হই যে আমার দাহ বন্ধুণা তাঁহার হৃদয়ে সংক্রামিত হইবে। আমাকে তুমি আপনার উপযুক্ত বন্ধু লাভ করিবার জন্য অনেক কথা বলিলে, তোমার সেই উপদেশ আমার সন্তপ্ত ছ্লমে

এরপ কার্যাকর হইল, যেমন কাহাকে বিশিচকে দংশন করিয়াছ। 'আর্তনাদ করিও না' এই উপদেশ তাহার সম্বন্ধে যেরূপ ফলোৎপাদক হয়। ভাতঃ। যাহার নিকটে উপদেশ গৃহীত হইবে না, তাহাকে উপদেশ করিও না। যে হতভাগার হন্তে রাশ নাই, তাহাকে 'অশ্ব সংযত কর' এই কথা বলা উচিত নয়। প্রেম অগ্নি অরপ, উপদেশ বায়ু, ছন্দবাদ এস্থ্রের এই কথাটী অতি মধুর। বায়ু সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, শার্দ্দূলকে লগুড়াঘাত করিলে তাহার ক্রোধ বাড়ে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখি-শাম, তুমি ভাল বলিতেছ না। তুমি বলিতেছ আত্ম সদৃশ বস্তুক্তসক্ষে ্রপ্রেম কর, আমি বলি, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে প্রীতি ছাপন কর, আত্ম তুলা বস্তুর সঙ্গে প্রণয় করিয়া সময় নম্ট করিও না। আত্ম-স্থাপ্রিয় লোকেরাই আপনার অনুরূপ ব্যক্তির অনুগমন করে, কিন্তু প্রেমোনত্ত্বাণ ভয়সঙ্কুল স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন আমি এ কার্য্যে প্রবৃত হইয়াছি, মন্তক থাকুক বা যাক, আমার এই সঙ্কপ। যদি প্রকত প্রেমিক হও, মন্তক দান কর। যাহারা আপনার প্রতি আসক্ত, তাহারাই ভীক হয়। শমন আসিয়া অকন্মাৎ এক দিন আমাকে বধ করিবেই। তাহা অপেকা ইহা ভাল যে প্রিয়তমের হস্তে হত হই। মৃত্যু যথন বিধির নিশ্চিত লিপি, তখন প্রাণাধার বন্ধুর হস্তেই মৃত্যু হওয়া সুখের বিষয়। এক দিন কি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিব না ? তাছা হইলে প্রিয়তমের চরণেই প্রাণ বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ।" ১০

শ্বণ আছে, এক রাত্রি আমার চল্ফে নিদ্রা হইয়াছিল না। পতক ও
দীপে যে কথোপকথন হইয়াছিল, শুনিতে পাইয়াছিলাম। পতক বলিল
"আমার দম্ম হওয়া অন্যায় নহে। দীপ! তোমার শোকাক্রুপাত কেন?
এবং দম্ম হওয়াই বা কেন?" দীপ বলিল যে হে আমার উপায়হীন প্রেমিক!
আমার বন্ধু মধু আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, দেই বন্ধু পরিত্যাগ করাতেই
আমার মন্তকে অগ্নি লাগিয়াছে। প্রস্তুলিত মধুথবর্তিকা এই কথা বলিতে
বলিতে শোকপাতু মুখ মণ্ডলের উপর ধূম রূপ অক্রা প্রোতঃ প্রবাহিত
করিল এবং এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিল "রে শক্র! প্রেম করা তোর

কার্যা নয়, না আছে তোর ধৈর্যা, না আছে তোর স্থান্থির হইয়া থাকিবার ক্ষমতা। রে অপরিপক্ষ! অগ্নির প্রথমোত্তাপেই তুই পালায়ন করিলি, দেখ আমি দণ্ডায়মান আছি, এবং সম্পূর্ণ দয় হইতেছি।" ইতি মধ্যে এক যুবতী আসিয়া অকস্মাৎ বর্ত্তিকা কাটিয়া দিল। তথন দীপ অশ্রু-মুক্ত হইয়া বলিল "প্রেমের পরিণাম এই হয়। যদি প্রেম শিক্ষা করিতে চাও, দয় হওয়া অপেক্ষা কর্ত্তিন স্ফুর্ত্তি পাইবে। প্রেমের পথে নিহত বন্ধুর সমাধির উপর ক্রেন্দন করিও না। যাও সে প্রেমাস্পদ কর্ত্ত্ক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ কর। ১১

ঈশ্বর প্রেমোশত সাধক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ ককন্ বা বিচ্ছেদের প্রথা সেবন কৰুন তাঁছার জীবন ধনা। সেই প্রেমিক দরিক্র ছইলেও রাজত্বকে তৃচ্ছ করেন। প্রিয়তমের আশায় দরিক্রতাতে তিনি স্থী। তিনি মৃত্যু তঃ হঃখ সুরা পান করেন—ক্লেশ প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু আর্তনাদ करतम मा। वस्तुत त्यात्र ममतम जिमि य रिश्वाधात्रण करतम त्महे रिश्वा जिल् নয়, বন্ধর হস্তম্পর্শে সেই তিব্রুতা মিষ্টতায় পরিণত হয়। ঈশরের হস্তে যিনি বাঁধা পড়িয়াছেন, তিনি সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান মা। তাঁছার জালে যিনি বন্ধ ছইয়াছেন, তিনি চিরকালই সেই বন্ধনে বন্ধী থাকিতে ভাল বাদেন। প্রাত্তৈক নিবাগী ঈশ্বর ভিন্মুক, দেশের রাজা। যিনি ঈশবের মন্দির চিনিয়াছেন, তাঁহাকে অন্য লোকে চিনিতে পারে না। সেই প্রেমোশ্রত ব্যক্তি আপনার প্রতি লোকগঞ্চনার দ্বার মুক্ত করেন। তিনি মত্ত উষ্ট্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে ভার বছন করেন, তাঁহার জীবনের গাঢ় তত্ত্ব অন্যে কি জানিবে ? অন্ধকারস্থিত অমৃত বারির ন্যায় তিনি সাধারণ চক্ষের অগোচর। তিনি বাহু দৃষ্টিতে কুৎসিত হইলেও বয়তল মক্তদশ নামক ধর্মমন্দিরের ন্যায় অন্তরে আলোকময়। তিনি গুটিকাকোষ জড়িত মেসম কীটের নাায় নছেন, তিনি প্রেমাগ্লির পতক। তিনি প্রাণের শান্তিধাম ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অস্বেষণ করিয়া বেড়ান। ১২

দেই ধর্ম রাজ্যের যাত্রিক, যিনি পরমার্থ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনি

প্রেমাম্পদের দর্শনের মন্ততাতে প্রাণকে তৃচ্ছ করিবেন, তাঁহার গুণকীর্ন্তনে সংসারকে দূরে রাখিবেন আশ্চর্যা কি? ঈশ্বর মননে তিনি অন্য পদার্থকে বিশ্বৃত হন। তিনি এরপ প্রমন্ত যেন প্রাপান করিরাছেন। কোন রপ ঔষধ প্রয়োগে তাঁহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নর। তাঁহার রোগের নিদান অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। "আমি চিরকাল তোমার রক্ষক আছি" এই মহাধনি তাঁহার কর্ণতে। সেই প্রাত্তিক নিবাসী প্রেমিক বিনীত বটেন—তাঁহার পাদনিক্ষেপ বিন্মু, কিন্তু ধনি অগ্রির ন্যায়। তিনি এক প্রেমোঞ্চ ধনিতে পর্বতকে কম্পিত করেন, এক নিনাদে দেশকে কাঁপাইয়া তোলেন। তিনি বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য, কিন্তু চতুরগামী। মৃগনাভির ন্যায় নিঃশব্দ, কিন্তু গুণ কীর্ত্তনশীল। প্রাতঃকালে তিনি অশ্রুপাত করিয়া চক্ষুকে নির্মল করেন। দিবা রাত্রির কন্ট ব্যস্ততা কি, তিনি জানে না। অন্টার সৌন্দর্য্যে এত উন্মন্ত যে স্থন্ট বস্তুর সোন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি করিতে চাহেন না। প্রক্তুত্ত প্রেমিক বস্তুর খোসাকে হুদর দান করেন না। মুর্থেরাই শাম্বেহীন অসার খোসা ভাল বাসে। যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব স্থরা কে পান করিয়াছেন? যিনি আপনাকে হারাইয়াছেন। ১৩

এক প্রেমোন্মন্ত সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পিতা তাঁহার বিচ্ছেদে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাকে অনেক অনুযোগ করিলেন। প্রক্র বলিলেন " যখন বন্ধু আমাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমার অন্য বস্তুর সঙ্গে আর আসক্তি রহিল না। সত্যই বলিতেছি, যখন বন্ধু তাঁহার প্রকৃত লাবণ্য আমাকে প্রদর্শন করিয়াছিন, তখন অন্য যাহা দেখিতেছি সমুদায়ই অপ্র।"

যিনি সংসারের প্রতি বিমুখ হইরাছেন, তিনি বন্ধুকে হারাইরা-ছিলেন, পাইরাছেন, নিরুদ্দিট হন নাই। এরপ সংসার বিরাগী উত্যত্ত লোককে দেবতা বলা যায় এবং অরণ্য জন্তুও বলা,যায়। দেবতা দিগের ন্যায় সেই পরম দেবের স্মরণ মননে তাঁহার বিশ্রাম নাই এবং বন্য জন্তুর ন্যায় দিবা রজনী তিনি মনুষ্য সংস্কৃতি হইতে দ্রেশ্যাকেন। তিনি বাহিরে তুর্কল, কিন্তু অন্তরে মহাবলী। তিনি বুদ্ধিমান্ এবং উন্মত্ত, চেত্তনাবান্

এবং অচেতন। তিনি কখন নির্জ্জনে বিশ্রাম লাভ করেন এবং কখন প্রমত্ত ভাবে জনসমাজে বিচরণ করেন, তিনি আপনার জন্য চিন্তিত নন, কাছা হইতে ভীত নন। তাঁছার নিভূত দেবমন্দিরে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি জ্ঞান বিলোপ, তিনি অনুযোগ ভর্মনা ভাবণে বধির। হংদ যেমন নদীর উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, ডুবিয়া পড়ে না; তিনি তক্ষপ সংসার নদীর উপর ভাসমান থাকেন। সমুদ্র যেমন শুষ্ক-তার যন্ত্রণা ভোগ করেনা, তিনি তদ্রপ। তিনি নির্দ্ধন রিক্ত হস্ত, অথচ পূর্ণ সংহসী। তিনি নিঃসহায় একাকী প্রান্তর ভ্রমণকারী। তিনি মনুষ্যের ' নিকটে কোন বিষয়ের প্রত্যাশী নন। তিনি ঈশ্বরের চিহ্নিত। ঈশ্বরানু-গৃহীত লোকেরা লোক চক্ষুর অগোচর। তাঁহারা ভেকধারী সন্ন্যাসী নন, ভাঁছারা ছায়াপ্রদ ফলবান অস্থুর রক্ষের ন্যায়। যোগীর বেশ ধারণ করেন, অথচ পাপে লিগু, এরপ নন। তিনি শুক্তির ন্যায় সদ্ধাণ মুক্তা নিঃশব্দে অন্তরে ধারণ করেন। নদীর ন্যায় আপন গুণ গারিমা বলিয়া বেড়ান না। অন্থি চর্ম বিশিষ্ট হইলেই মনুষ্য সংজ্ঞার যোগ্য হওয়া যায় না। সকল লোক ঈশ্বর পরিচয় রূপ প্রাণ ধারণ করেনা। রাজা সকলকে দাস রূপে ক্রের করেন না। যোগীর বেশ ধারী সকল লোক যোগী নয়। ১৪

যদি প্রেমিক বট, আপনার ভাবনা ছাড়িয়া দাও, যদি তাছা না হও, বিশ্রাম প্রথ ভোগ কর। প্রেম তোমাকে মৃতিকায় পরিণত করিবে। ভয় করিও না, প্রেমের হস্তে যদি হত হও, অনন্ত জীবন লাভ করিবে। যে পর্যান্ত মৃত্তিকার ভিতরে শস্যের বীজ ফাটিয়া না যায়, তাছা হইতে অশেষ শস্য প্রস্থ অঙ্কুর উদ্ধাত হয় না। প্রেম ঈশ্বরের সদ্দে তোমার দাখিলন স্থাপন করিয়া দিবে। প্রেম ব্যতিরেকে বল, কে তোমাকে অছংভাব হইতে উদ্ধার করিবে? যে পর্যান্ত তুমি স্বার্থ ও অহংভাব নিয়া ব্যন্ত থাকিবে, সে পর্যন্ত আপনাকে চিনিতে পারিবে না। যে অহংভাব শ্রা না হইয়াছে, সে ভিন্ন অন্যে এ কথার মূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। যদি তুমি প্রেম ও ঘত্তা রাখ, শুদ্ধ পায়সতুর নামক বাদ্যযন্তের সদ্দীত তোমার জন্য নয়। তত্ত্বদর্শী প্রেম্মত একটা বিহল্পমের স্থরে

নৃত্য করিয়া উঠেন। স্বর্গীয় গায়ক কখন নিস্তব্ধ নন, কিন্তু সেই দঙ্গীত গ্রবণ করার জন্য কর্ণ কোখায় উন্মুক্ত থাকে ? প্রক্লুত প্রেমিক লোকেরা জল স্বোতের শব্দ শুনিয়াও মাতিয়া উঠেন। ভাতঃ। সঙ্গীত কাহাকে বলে, আমি তাহা বলিব এবং শ্রোতাও বা কে তাহার পরিচয় দিব। অর্বোদ্যানের পক্ষী অরপ যাঁহার আত্মা, সে সেই সঙ্গীত এবণে অতদুর উর্দ্ধে উড্ডীন হয় যে দেবতারা তাহার সঙ্গে চলিতে পরিপ্রান্ত হইয়া যান। যাহারা নিরুষ্ট শারীরিক প্রেমের প্রেমিক, তাহাদের হৃদয় তাহাতে আরও অবসন্ন হয় ! নিরুষ্ট প্রেমিক কি শ্রোতা ? সে বরং মধুরধনি শ্রেবণে মিদ্রিত হয়, মত্ত হইয়া উঠে না। পুষ্পাই প্রভাত সমীরণের সংস্পর্মে নতা করিয়া থাকে, যাহাকে দাত্তের আঘাতে কর্ত্তন করিতে হয়, সেই কাষ্ঠ নয়। জগৎ মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ, চতুর্দিকে প্রেমের মত্ততা ও কোলাছল। কিন্তু অন্ধ জন দর্পণে কি দর্শন করিবে ? অন্থির প্রমত্ত বলিরা ঈশ্বর প্রেমিককে উপহাস করিও না। তিনি সাগরে ডুবিয়াছেন, এজন্য হস্ত পদ আক্ষালন করেন। দেখ নাই সঙ্গীত বিশেষ উষ্ট্রকে কেমন আনন্দে নাচাইয়া তোলে, উষ্টে রও আনন্দ মত্তা আছে, যে মনুষ্যের তাহা नाइ. म गर्मछ। ১৫

জান না কি প্রেমোন্মত লোকেরা কেন হস্ত পদ সঞ্চান করিয়া হত্য করিয়া থাকে ? তাহাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের রূপাভাগুনের দ্বার উন্মুক্ত 'হন্ন, এজন্য পৃথিবীকে তুচ্ছ করিয়া হাত ঝাড়িয়া থাকে। যাহার বসনাঞ্চল বন্ধুর হস্তে রহিয়াছে, বন্ধুর স্মরণে তাহার হত্য করা বিধি সঙ্গত বটে। স্বীকার করি যে তুমি সন্তরণ পটু, কিন্তু হস্ত পদ বস্ত্র-মুক্ত না করিয়া সন্তরণে সক্ষম হইবে না। মান লজ্জা ভয়ের বস্ত্র পরিত্যাগ কর, বসনারত লোকে সন্তরণে অপারগ হয়। সংসারের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ রাখ, নিরাশ হইলে। আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই উদ্ধার পাইলোঁ। ১৬

তত্ত্বদর্শী প্রেমিকদিগের নিকটে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সকলই ক্ষুদ্র, প্রেমিকদিগকে এই কথা বলা যাইতে পারে। আকাশ ভূমি জীব জন্ত কি ? হে জ্ঞানিন্! তুমি ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যদি তোমার সন্তোর হয়, উত্তরদান করিতেছি। পর্বত প্রান্তর আকাশ নদী মুষ্যাদি জীব জস্ত যত কিছু, সমুদার তাঁহা অপেকা ক্ষুদ্র। তাঁহার অন্তিত্বেই এই সকল বস্তু অন্তিত্ব পরিপ্রেছ করিয়াছে। হে অপ্পারুদ্ধে! তোমার নিকটে তরজাকুল নদী, সমুচ্চ আকাশ এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। যে রাজ্যে তত্ত্বদর্শী প্রেমিকের চক্ষুঃ, বহির্দ্ধেশী কোথার তাহার অনুসন্ধান পাইবে ? বলি, এই স্থা, কণিকা ভিন্ন কিছুই নয়। সপ্তসাগর এক বিন্দু বৈ নহে। যথন সাধকের চক্ষে সেই বিশ্বরাজ প্রকাশিত হন, তথন ভূমণ্ডল তাঁহার নিকটে আর প্রকাশ পায় না। ১৭

# পঞ্চন অধ্যায়।

### देशश्रा।

এক ব্যক্তি 'পামাকে একখান হস্তীদন্তের চিক্তণী দান করিয়াছিল। তংপর একদা সে কোন কারণে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া কুকুর বলিয়া গালি দেয়। আমি তাহা শুনিয়া চিক্তণী দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "এই অস্থি-্খতে আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি আমাকে কুকুর বলিও না। আমি বরং নিজের সির্কা ( অদ্ররম ) ভক্ষণ করিব, তথাপি মিফান্ন খাইয়া মিফান্নস্থানীর অত্যাচার সহ্য করিব না।"

হৃদয়! তুমি আপনার সামান্য বস্তুতে ধৈর্য ধারণ কর, তাহা হইলে
ধনী দরিত্র তোমার দৃষ্টিতে তুল্য বোধ হইবে। যদি রাজস্থখে নিরাকাজক
হও, রাজার নিকটে ভিক্ষুকের বেশে কেন যাইবে? যদি স্বার্থপর লোভী
হওঁ, উদরকে ভিক্ষাভাও করিয়া ইহার উহার দ্বারে যাইয়া পূজা দেও। ১।

একদা নরপতি খারজমের সন্নিধানে এক জন ধনার্থী লোভী পুরুষ উপনীত হইয়াছিল। সে রাজাকে দেখিয়াই তাঁহার প্রীতি সন্তোব জন্মাইবার
জন্য প্রণত ভাবে পৃষ্ঠ দেশ কুব্রু করিল, অঞ্জলি বন্ধ হইয়া সরল ভাবে
দণ্ডায়মান হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে ধরা নাস্ত জানু হইয়া মস্তক ভূমিতলে নত
করিল, পুনর্বার দণ্ডায়মান রহিল। ইহা দেখিয়া তাহার শিশু পুত্র বলিল
"পিতঃ! তোমাকে একটী কঠিন প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দান কর। তুমি না
সে দিন বলিয়াছিলে যে মকা ভূমিই শবিত্র, মকাভিমুখেই নমাজ করিতে হয়,
অদ্য এই দিকে ফিরিয়া কেন নমাজ করিলে?"

লোভ পরবশ অন্তরের অনুগত হইও না, যেহেতু প্রতি মুহুর্ত্তে তাহার ভিন্ন২ উপাস্য দেব। ত্রাতঃ! লোভান্ধ মনের আজ্ঞাধীন যে না হইয়াছে, সে মুক্তি পাইরাছে। সংখ! ধৈর্য তোমার মন্তককে উন্নত করিবে, লোভ ভারাক্রান্ত মন্তকই নত হইয়া থাকে। লোভ মান মর্য্যাদা বিনাশ করে, লোভী পুৰুষ দুইটী যব কণিকার জন্য সম্মানরূপ মুক্তা রাশি বিসর্জন করে। যদি জ্রোভো জলে অবগাহন করিতে চাও, তবে তুষার শিলার জন্য আপন মর্যাদা কেন বিলোপ কর। হয়, ধন মান সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ করিবে, নুর নিশ্চিত দ্বারেং ভিক্ষা রক্তি অবলম্বন করিবে। ভদ্র! যাও লোভের হস্তকে শ্বর্ম কর। বল, ভ্রাতঃ! সেই হস্ত প্রসারণে তোমার কি লাভ হইবে? যে থাক্তি লোভের প্রভুত্ব স্থীকার করে না, তাহাকে কাহার নিকটে 'আমি দাস, ভূতা' এই সকল কথা লিখিতে হয় না। লোভ তোমাকে প্রত্যেক সভা হইতে অপমান করিয়া তাড়িত করিবে। আপনার অন্তর হইতে লোভকে তাড়িত কর, তুমি কাহা কর্ত্বক তাড়িত হইবে না। ২

এক জন ধর্ম পরায়ণ লোককে কেছ বলিয়াছিল যে তুমি অমুকের নিকটে । যাইয়া শর্করা যুণ্চ্ঞাকর। তিনি বলিলেন, " প্রিয় দর্শন! কটু ভাষার অত্যাচার বহন করা অপেক্ষা তিক্ত রদ পানে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। যাহার মুখ অহঙ্কারে কটু, বুদ্দিমান্ লোক তাহার হস্তে শর্করা ভক্ষণ করে না।"

তোমার মন যাহা চার, তাহার অনুসারী হইও না, শারীরিক স্বংশিন্নাগ তোমার প্রাণের জ্যোতিকে বিনাশ করিবে। লোভ পরবশ মন মনুষাকে অপদার্থ করিয়া তোলে: যদি রৃদ্ধিমান্ হও, তাহার বশীভূত হইও না। যদৃষ্টাচাবী মন যে স্বথ চায়, তাহাই যদি ভোগা করিতে থাক, তবে জগতে অনেক অস্বথ ভোগা করিবে। যদি বারম্বার উদর ভাওকে পূর্ণ কর, অভাবের দিনে তোমার বিপদ্ হইবে। অচ্ছলতার সময়ে খাদ্যপ্রেপ্প উদরের স্থান সংকীর্ণ করিতে থাকিলে, অসচ্ছল অবস্থায় তোমার মুখ ক্রেশ যাতনায় বিবর্ণ হইবে। স্বচ্ছলতার কালে বহুখাদক লোক উদরের গুকভারে হত হয়, আবার অভাবের মনয়ে শোক ভারে প্রাণত্যাগ করে। উদরিক লোক অনেক অপমান ও লজ্জা ভোগা করে। অপমানে ক্র্ব্ব। হৃদর হওয়া অপেক্ষা, উদরকে ক্র্ব্বে রাখাই শ্রেয়ঃ। ৩।

আমি বসোরা হইতে কি আশ্চর্যা বস্তু আনিয়াছি, জান ? পর্ক খোর্মা ফল অপেক্ষা একটী স্থাধ্র বিবরণ আনিয়াছি। কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে খোর্মা উদ্যানে গিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এক জন অতি লোভী ঔদরিক বন্ধু ছিলেন, বহু ভোজনের জন্য তিনি অপদার্থ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই হতভাগ্য লোভী মিত্র কোমর বাঁধিয়া উচ্চ খোর্মারক্ষে আরোহণ করি-লেন এবং শাখা লইতে অধোমুখে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন।

সকল সময়ে খোর্মা গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে পারা যায় না। হুর্জাগ্য লোভী ভক্ষণ করিতে যাইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

তথন প্রাম পতি অদিয়া আমাদিগকে ধন্কাইয়া বলিলেন "ইহাকে কে এরপ আঘাত করিল ?" বলিলাম "তর্জন গর্জন করিও না, উদর ইহাকে রক্ষ শাখা হইতে টানিয়া ফেলিয়াছে। যাহার উদরের অধ্যতন লব্নুহৎ, তাহাকে এরপ পীড়া ভোগ করিতেই হয়।"

উদর হস্তের বন্ধনা পদের শৃঙাল; উদরের উপাসক লোক অতি অপ্পই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। উদরসর্বস্থ লোক অপদার্থ ত্বর্বন। পতজের দেহ ময় উদর, এজনা ক্ষুদ্র পিপীলিকা তাহাকে পদ দ্বারা টানিরা নিশ্বা যায়। উদর পরায়ণ! যে পর্যন্ত তুমি সমাধি গর্ভে শ্যান নাহও, তোমার উদরকে কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিবে না। উদরের ভাবনা ছাড়িয়া অন্তরে পবিত্রতা লাভ কর। ৪।

এক ইক্ষু বিক্রেতার কতকগুলি ইক্ষু ছিল। সে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তাহার প্রাহক পাইল না। প্রাম প্রান্ত নিবাসী এক ধার্মিক পুক্ষকে বাইয়া বলিল "তুমি এই ইক্ষু প্রহণ কর, যথন মুদ্রা হল্তে হইবে, দিবে।" সেই বিচক্ষণ পুরুষ তাহার উত্তরে যে উৎক্রফ্ট কথাটী বলিয়া ছিলেন, তাহা মনের মধ্যে লিখিয়া রাখা কর্ত্তবা। এই বলিয়া ছিলেন "মূল্যের জন্য তুমি ধৈর্যা রাখিতে পারিবে না, কিয়দ্দিন অন্তর আসিয়া 'মূল্য দাও দাও' বলিবে, কিন্তু ইক্ষু রস পান সম্বন্ধে আমি ধৈর্যা ধারণ করিতে পারি।"

যদি তাগাদার তিক্ততা থাকে, জিহ্বাতে শর্করার ও মিষ্টতা থাকে না। ৫।

খোতনের রাজা এক উৎক্লফ্ট প্রিচ্ছদ কোন<sup>®</sup> উন্নত হৃদর ধর্মাচার্যোর নিকটে পাচাইয়াছিলেন। আচার্যা পরিচ্ছদ বাহকের হস্ত চুম্বন করি- লেন ও নরপতিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "খোতন রাজ্যাধিপতির প্রদত্ত পরিভ্ছদ অতি স্থানর, কিন্তু আমার জীর্ণ বস্ত্র আমার নিকটে অদিক স্থানর।"

যদি ভোগ স্থাথে অনাসক্ত বট, ভূমিতলৈ শয়ন কর, ক্ষতি নাই। এক খান উষ্ণ শ্যার জন্য কাহার নিকটে যাইয়া ভূমি চুম্বন করিও না। ৬।

এক ব্যক্তির পলাপু ব্যতীত কটিকার অন্য উপকরণ কিছুই ছিল না।
কোন অর্বাচীন আসিয়া বলিল "দরিদ্র ! যাও, মহারাজের সেনা নিবেশ'
হইতে মৃত পক্ষ মাংস নিয়া আস। তথায় যাইয়া প্রার্থনা কর, কাহাকে লক্ষা বা ভয় করিও না। লক্ষাশীল লোকেরাই জীবিকা লাভ করিতে পারে না।" ইহা শুনিয়া সে সত্তর সেনা নিবেশে গোল। সে খানে মাংসোপকরণ পাইবে দূরে থাকুক, চাহিতে গিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইল। সে তখন অল্ফ পূর্ণ নয়নে বলিল "হায়! এই স্বার্থ রোগাক্ষান্ত উদ্রের ঔষধ কি ? লোভদূত ব্যক্তি স্বয়ং বিপদ্কে অন্বেষণ করিয়া লয়।"

যাচ্ঞা করিয়া সোপকরণ উত্তম কটিকা পুঞ্জ ভক্ষণ করা অপেক্ষা, আপনার শ্রমার্জিত একটা সামান্য কটা ভোজন করা স্থখ কর। অন্য ব্যক্তির অন্ন পূর্ণ পাত্রের প্রতি যাহার লোভ দৃষ্টি, সেই নীচাশয় কি উৎ-কণ্ঠিত মনেই না কাল যাপন করে। ৭।

কোন রদ্ধা নারীর গৃহে এক ভ্রন্ট লেভী মার্জার ছিল। সে অধিক খাইবার লোভে ধনীর অথিতি শালায় চলিয়া যায়। অথিতি শালায় ভূতাগণ তাহার শরীর শরে বিদ্ধা করে, মার্জার শোণিতাক্ত কলেবরে দৌড়িতে দৌড়িতে এই বলিতে লাগিল। "হায়!" যদি আমি আমার কর্ত্রীর গৃছে ধৈর্যা ধারণ করিয়া থাকিতাম, বাণের আঘাত হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতাম।"

ক্ষনয়! আপন গৃহে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া থাকাই শ্রেয়; মধু মন্দিকার তুলাঘাত পাইলে মধু কিছুই মূল্যবান বোধ হয় না। প্রভু সেই ভ্তোর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না, যে তাঁহার দানেতে সন্তুষ্ট চিত্ত নহে। ৮। এক শিশুর দন্তোদ্ভেদ হইলে পিতা চিন্তা ভারে অধােবদন হইয়া এই বলিতে লাগিল "আমি কোথা হইতে কটী আনিয়া যােগাইব, পুলকে পরিত্যাগ করাও মনুষ্যত্ব নয়।" যখন সেই হতভাগ্য তাহার জ্রীর নিকটে এই কথা বলিল, দেখ জ্রী তাহাকে কেমন পুক্ষােচিত বাক্যে প্রবাধ দিল। "পাপ দৈত্যের মায়ায় ভীত ও প্রতারিত হইও না। ধৈর্ম ধারণ কর, যিনি প্রাণ দান করেন, তিনিই দন্ত দেন ও কটিকা দান করেন। সর্কালিতন্দান্ ইশ্বর জীবিকা প্রেরণের ক্ষমতা রাখেন, তুমি আকুল হইও না। জড়ায় কাষে শিশুর রচনাকারী ইশ্বরই জীবন ও জীবিকার লিপি কর।"

যে ব্যক্তি দাস ক্রেয় করে, সে দাসকে প্রতিপালনও করিয়া থাকে। পরম প্রভু ঈশ্বর দাদের স্থি কর্ত্তা, তিনি কি প্রতিপালন কর্ত্তা নন? পার্থিব প্রভুর প্রতি দাসের যত দূর নির্ভর, স্বর্গীয় প্রভুর প্রতি হে মন ! তোমার তত দুর নির্ভর নাই। যথন শিশুর অন্তর লোভ-মুক্ত থাকে, তথন আহার নিকটে মুদ্রা মৃষ্টি ও মৃত্তিকা মৃষ্টি তুলা। রাজ্যেষরের উপাসক লোভী দরিদ্রকে এই সংবাদ দাও যে ধন স্বামী রাজা দরিদ্র প্রজা অপেক্ষা দীন। একটা তাম মুদ্রার সাধু হৃদর দরিক্র এক রৌপ্য মুদ্রার ক্লতার্থতা লাভ করে, কিন্তু সমাট, ফরেই স্থবিশাল আজম দেশ পাইয়াও কিয়ৎ পরিমাণে ক্লডার্থ হইয়া ছিলেন কি না সন্দেহ। রাজ্যৈষ্ঠ্য রক্ষাতে বিপদ, দরিদ্রেই বাস্তবিক রাজা, যদিচ প্রকাশ্যে তাছার নাম দরিদ্র। যে দরিদের অন্তরে স্বার্থ পরতার বন্ধন নাই, সে সেই রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ্যাহার মনে সন্তোষ নাই। এক জন পণ্য জীবি দরিত জীর্ণ কুটিরে সপরি-বারে এরপ সম্ভোষ ও তৃপ্তির সহিত নিশা যাপন করে, যে রাজা রাজ প্রাসা-দোপরি তদ্রপ স্থথে নিদ্রাভোগ করিতে পারেন না। রাজাই হউন, বা তন্ত্র ব্যবসায়ী দরিদ্রেই হউন, নিজায় সকলেরই রাত্রি প্রভাত হয়। যথন দেখ, ধনীর মন্তক অহঙ্কারে ঘূর্ণায়মান। তখন হে দরিদ্রে! যাও, তুমি ঈশ্ব-রকেএই বলিয়া ধন্যবাদ কর যে তাঁহার অনুতাহে, তোমার বল নাই যে ভোমার হস্ত হইতে কাহার প্রতি সভ্যাচার আদিতে পারে। ৯।

কোন তপস্বী পুৰুষ দেহ পরিমাণ উচ্চ একটী তপদাা কুটির নির্মাণ

করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়াকেহ তাঁহাকে বলিল " তুমি এতদপেক্ষা উত্তম গৃহ কেন প্রস্তুত করিলে না ?" যোগী বালিলেন " উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া কি করিব, আমার দিন যাপনের ক্সন্য এরূপ গৃহই যথেষ্ট।"

প্রিয় দর্শন! জ্রোতো মুখে গৃছ নির্মাণ করিতে যাইও না, তথায় কাছার গৃহ পূর্ণও দৃঢ় হইতে পারে না। বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিবেচন। সঙ্গত নহে যে পথি মধ্যে বণিক্ অট্টালিকা নির্মাণ করে। ১০।

এক নরপালের যখন জীবন সূষ্য অন্ত্র্গামী হইতেছিল, তখন স্বীয় 🖚 বংশে কোন উত্তরাধিকারী ছিল না বলিয়া এক জ্ঞান-প্রবীণ গ্রাম্য প্রজাকে রাজ্য সম্পদ্ প্রদান করেন। সেই গ্রাম প্রান্ত নিবাদী জ্ঞানী পুক্ব যখন প্রস্থার ধনি শুনিতে পাইলেন, তখন আর নিড়ত দেশে চুপ করিয়া থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সিংহাসনে আরোহন করিলেন এবং সমস্তাৎ সৈনা সংগ্রাহ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বীর পুরুষদিগের মন উৎসাহ-পূর্ণ হইল। তিনি মহাবাত সংযোগান হইয়া উঠিলেন। রাজ্যের বিজ্ঞোহী লোকদিগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রব্রক্ত হুইলেন। অনেক গুলি বিদ্রোহীকে সমুচিত শিক্ষা দান করিলেন। কিন্তু একদা এক দল শক্ত ঐক্য বন্ধনে সমবেত হইয়া তাঁহার প্রগকে দৃঢ় রূপে আক্রমণ করিল। তাহাদের শর বর্ষণ ও প্রস্তর নিক্ষেপে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন এক জন ঋষির নিকটে লোক পাঠাইয়া নিবেদন করিলেন "নিতান্তঃ বিপন্ন ছইয়াছি, আশীর্কাদ দারা সাহায্য করুন্, মকলযুদ্ধে অস্ত্র কাঠ্যকর হয় না।" ঋষি ইহা অবণে হাস্য করিরা বলিলেন " অর্দ্ধ খণ্ড কটিকায় তৃপ্ত হইয়া আমপ্রান্তে সুখ নিদ্রা ভোগে কেন প্রবৃত্তি রহিল না। হে ধন দেবতার উপাদক! জান না কি যে নিভৃত স্থানে শান্তি ধন থাকে ?" ১১।

যে ব্যক্তি আপনার অবস্থা ও জীবিকাতে ধৈর্যা ধারণ করে না, সে ঈশ্বরকে জানিতে ও ধর্ম সাধন করিতে পারে না। ধৈর্যা দরিদ্র লোককে ধনবান্ করে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণকারী লোভীকে এই সংবাদ দান কর।

যদি তমি বুদ্ধিমান বিবেচক হও, শরীর প্রের হইও না। যদি শরীর পরি-পোষণে ব্যস্ত, থাক, আপনার আত্মাকে বধ করিলে। সুবৃদ্ধি লোক গণের পোষক হন, শরীর প্রিয় লোকেরা গুণে পুষ্ট ছইতে পারে না। কে মানবীয় উচ্চ প্রকৃতিকে যত্ন পূর্বক রক্ষা করে ? যে নিকৃষ্ট প্রকৃতি রূপ কুকুরকে পরাভব করিয়াছে। আহার নিদ্রা শুদ্ধ পশুর কার্য্য, তাহাতে সন্তুফ থাকা বৃদ্ধিজীৱি মনুয়োর কর্ত্বা নয়। ধনা সেই ভাগাবান, যিনি প্রান্তিক দেশে থাকিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব রূপ প্রাণের উপজীবিকা লাভ করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়েই ঈশ্বর তত্ত্বের আলোক প্রকাশ পায়, যাঁহারা শারীরিক ুরত্তি ও ইন্দ্রিয়ের অধীন নন। অন্ধ্র বর্থন আলোক দেখিতে পার না, তথন তাহার চক্ষে কি দানব কি গন্ধবেরে মুখ উভয়ই তলা। তমি এ জন্য আপনাকে কুপগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছ যে বর্জু ছইতে কুপকে চিনিয়া লইতে পার নাই। যদি পক্ষে লোভ শিলা বদ্ধ থাকে, তবে শোন পক্ষী উন্নত আকাশে কি প্রকারে উডডীন হইবে? তাহার পক্ষকে লোভের হস্তাবলম্বন হইতে মক্ত কর, সে গগণ মণ্ডলের অলক্ষ্য স্থানে গমন করিবে। আপনার ভোগানুরাগ খর্ম কর, তবে দেব প্রকৃতি ধারণ করিতে পারিবে। কণন কি আকাশে পশুর গতি হয় ? সে ভূমি হইতে উন্নত আকাশে উঠিতে পারে না। প্রথমতঃ পশুভাব পরি-ত্যাগ কর, অতঃপর দেব প্রকৃতি সাধন কর। তুমি চঞ্চল অশ্বের উপর আর্চ, সাব্ধান। সে যেন তোমার কথার অবাধ্য না হয়: যদি ভোমাব শ্বন্তের রাশ ছিল্ল করে, তোমাকে অধঃপাতিত করিয়া বিপান করিবে। যদি মনুষ্যত্ব রাখ, পরিমিত জীবিকা ভোগ কর। ভোজা জাতে প্রপূর্ণ উদর মনুষ্য, আর শদ্য পূর্ণ জালা প্রায় তুলা। যেখানে লোভ রাশি, সে স্থানে কোথার ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তনের সমাবেশ, তথায় আত্মার চুর্গতি। দেহ পরিপোষক লোকেরা উচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পূর্ণোদর লোক বুদ্ধি বিহীন হয়। কিছুতেই হুই চক্ষুঃ এবং উদর পূর্ণ হয় না। কুঞ্চিত অন্ত্র পুঞ্জকে শূন্য রাখাই শ্রেয়ঃ। ১২।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

### স্বীকাৰ্য্য।

সেনা দলের মধ্যে এক জন মহা সাহদী স্থদক্ষ যোদ্ধা আমার বন্ধ ছিলেন। সর্বদ। তাঁহার হন্ত ও করবাল শোণিত রঞ্জিত থাকিত। অগ্নিতে ঝল্সিত আমিষ পিতের নাায় শক্রর মন তাঁহাহাতে ঝল্সিত ছিল। এক দিনও এরপ দৃষ্ট হয় নাই যে তিনি বাণাধার পুঠে ধারণ করেন নাই এবং তাঁহার বাণ মুখ অগ্নি বর্ষণ করে নাই। সেইবীর পুরুষের ভয়ে সিংহও বিকম্পিত হইত। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া শর নিক্ষেপ করিতেন, 🖥 তাঁহার কোন *হা*য়ক লক্ষ্য ভেদে বিফল হইত না। তিনি প্রত্যেক শরেই শক্রর শরীর নিঃশংসয় বিদ্ধ করিতেন। কণ্টকারত কুম্বমের ন্যায় তাঁহার শরজালে শত্রুর চর্ম ফলক আচ্ছন্ন থাকিত। তিনি ফুদ্র বর্যাস্ত্র সকলে অরা-তির শিরস্ত্রাণকে শিরোদেশের সহিত এরপ বিদ্ধ করিতেন, যে মন্তক হইতৈ সেই উঞ্চিষকে প্রভেদ করা যাইত না। বোধ হইত যেন উভয়েই সংশ্লিষ্ট ভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে। পতন্ধ পাল দেখিলে চটক পক্ষী তাহার বিনাশের জন্য যেমন মত্ত হইয়া ভৈঠে, তিনিও সংগ্রাম স্থানে শত্রু সেনা সংহারে তজ্ঞপ প্রমন্ত ছইতেন। যদি তিনি মহাবীর ফরেছুঁকে আক্রমণ করিতেন, ফরেছুঁ এরপ অবকাশ পাইয়া উঠিতেন না যে অন্ত চালন করেন। সেই সংযুগীন পুৰুষ বন্ধ পরিকর হইয়া বীর পরাক্রমে পর্বতকে বিচালিত করিতেন। তিনি বতর্জিন নামক বাণ বিশেষ দ্বারা কবচধারী প্রতিযোদ্ধার শরীর ভেেদ করিয়া তাছার অশ্ব পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিশ্ব করিতেন। মনুষ্যত্ব ও বীরত্ব বিষয়ে জগতে ভাঁহার দ্বিতীয় আছে, এরূপ কেহ কখন শ্রবণ করেন নাই। আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি কখন আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। একদা অকস্মাৎ আমি দেশান্তরে যাত্রা করিলাম। তখন এরাকে \* আর এক মুহুর্তের জন্য থাকিতেও আমার মন সুখী ছিল না। আমি এরাক হইতে শ্রাম দেশে গ্রম করি, শ্রামের স্থরমা ভূমি হৃদয়কে

<sup>\*</sup> ইস্পাহান সিরাজ প্রভৃতিকে এরাক কছে।

আকর্ষণ করে, কিছু দিন অন্তর শার্থমেতেও জীবিকা শেষ ছইল, পুনর্ব্বার স্বদেশ গমনের আকাজ্জা হইয়া উঠিল। ঈশ্বরেজ্ঞায় এরূপ ঘটনা হইল যে আবার এরাকে উপস্থিত হইলাম। তথায় আসিয়া একদিন রজনীতে নানা বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, ইতি মধ্যে হঠাৎ সেই গুণবান সৈনিক বন্ধ আমার স্মৃতি পথে উদয় হইলেন। তাঁহার অনুগ্রাহ স্মরণ করিয়া মন চঞ্চল হইল। যে হেতৃ আমি চিরকাল তাঁহা হইতে প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াচি. প্রণয়ানুরোধেই আমাকে তাঁহার দর্শনিও সন্মিলনের প্রার্থী করিল। তখন সেই বন্ধকে দেখিবার জন্য ইম্পাছান নগরাভিমুখে গমন করি-দাম। তথায় যাইয়া দেখিলাম যে সেই বন্ধুর আর যেবিন বল নাই, কাল বশে তিনি বাৰ্দ্ধকা লাভ করিয়াছেন। শরের নাায় যে ভাঁছার সুরুল শ্রীর ছিল, তাহা ধনুকের নাায় বক্র হইয়াছে; মুখ মণ্ডলের আরক্তিম রাগ্, পীতাভা ধারণ করিয়াছে; শুভ্রকেশ জালে তাঁহার মন্তক হিম শিলা মণ্ডিত গি**রি শিখরের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে।** কাল তাঁহার উপর পরাক্রান্ত ৬ইলা উঠিয়াছে, তাঁহার বীরতের বাহু ভগ্ন করিয়াছে। আমি জিজ্ঞানা ক্রিলাম "সিংহ বিজয়ী মহাবীর। এ কি ব্যাপার দেখিতেছি, রদ্ধ শশুকের নাার যে তমি জরা জীর্ণ দ্বর্বল হইয়া পড়িয়াছ 📍 বল তাতারের দেই মহা যুদ্ধের স্থাদ কি ?"

বন্ধু বলিলেন ' ভাতারের সুদ্ধেই বল বিক্রম বিসজ্জন করিয়া বসিয়াছি।
সেনাময় রণ ভূমি নিবিড় অরণের নাায় দেখাইয়াছিল। অগণ্য লোহিত
পাজাকা যোগে তাহাতে যেন আয়ি জ্বলিতেছে বোধ হইয়াছিল। বীর
দপে সংগ্রাম করিয়া ধূম পটলের নায় ধূলি পুঞ্জে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন
করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্পাদ্ অনুকূল নয়, তাহাতে কি হইবে? আমি
সেই ব্যক্তি ছিলাম যে যুদ্ধ কালে নিপুণতার সহিত বর্যান্তে শক্রর
অন্ধূলি হইতে অন্ধুরীয় কাড়িয়া লইডাম। কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল হইল,
শক্র দল দারা অন্ধুরীয় আকারে আমি পরিবের্ফিত হইলাম। তথন
পলায়নকে কতার্থ মনে করিলাম। এমত অবস্থায় সংগ্রাম করা, না,
সিশ্বরের বিধির সঙ্গে বল প্রয়োগ করা। যখন দৈব অনুকূল নয়, তখন
হর্তেদা বর্মণ্ড লোহময় শিরস্তাণে আমার কি আনুকূলা হইবে। বিজ্যের

চাবি যদি হত্তে না থাকে, শুদ্ধ বলের দ্বারা বিজ্ঞরের দ্বার উদ্যাটন করা যার না। এক দল মহা বিক্রমশালী অশ্বারত অরাতি-দৈন্য আমার নিকট প্রকাশ পাইল, তাহাদের মন্তক অবধি অশ্ব ক্ষুর পর্যান্ত লেহিময় কবচে আরত ছিল। যখন এই সকল তাতারীয় সৈন্য সমূথে দর্শন করিলাম, তৎক্ষণাৎ বর্মকে পরিচ্ছদ, লেছি মুকুটকে শিরস্ত্রাণ করিয়া লইলাম। আরবীয় রণ তরজমকে মেছের ন্যায় চালনা করিলাম, বারি-র্ষ্টিবৎ ইতন্ততঃ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলাম। উভয় সৈন্য দলে তুমুল যুদ্ধ আঁরন্ত হইল। তথন যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মেঘের শিল বর্ষণের ন্যায় বাণ ব্রফ্টিতে চতুর্দ্ধিকে মৃত্যুর ঝড় উপ্থিত হইল। রণ ব্যাঘ্য-\* দিগকে শিকার, করিবার নিমিত্ত যেন যুদ্ধ জাল রূপ অজগর সকল মুখ ব্যাদান করিয়া রহিল। পূলি রাশিতে ভূমণ্ডল নভো মণ্ডলের ন্যায় প্রতী-রমান হইয়াছিল। তাহাতে অগণ্য রূপাণ ও লৌহ মুকুটের জ্যোতিঃ নক্ষ-ত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। অসি চর্ম হন্তে পদব্রজে ভুর্জন্ন সাইসের স্হিত অরি চক্রে প্রবেশ করিয়া খোরতর যুদ্ধ করিলাম। মনুষ্যের বাত কত দূর বল করিবে, যদি ঈশ্বানুকূলা রূপ বাত অনুকূল না হয়। বীর পুরুষের অসির কিছুই ক্ষমতা থাকে না, যদি ভাগ্য অপ্রসন্ন ও বিবাদী হয়। আমাদের একটী সৈন্যও শোণিতাক্ত কলেবর না হইয়া রণভূমি ছইতে বাহির হইল না। তকু আরত দাড়িস্তের বীজ পুঞ্জের ন্যায় আমরা দলবদ্ধ ও একত ছিলাম, এই ক্ষণ মহা আঘাত পাইয়া ইতন্ততঃ ছিল্ল ভিন্ন হইয়া পডিলাম। ক্ষীণ বল হইয়া পরাত্ত হইলাম। ঈশ্বেচছা রূপ বাণের সম্মুখে চর্ম ফলক ধারণ করা কিছুই নয়ন " ১

উদরের বেদনায় কোন নীরপুরুষের নিদ্রা হইয়াছিল না। সে দ্রাক্ষা শাক ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহার নিকটে এক জন চিকিৎসক ছিলেন, তিনি বলিলেন "দ্রাক্ষা পশ্লব ভক্ষণ করিয়া এক রাত্রি বাঁচিয়া থাকাই আমি আশ্চার্যা মনে করি। অজীর্ণকর অপথ্য দ্রন্য ভক্ষণ করা অপেক্ষা তাতার দেশীয় স্থতীক্ষ্ণ বাঁণ বক্ষে বিদ্ধা করাও ভাল। একটী প্রাস্থাপিও বিশেষ পাকাশয় দ্বিত করিয়া তৎক্ষণাৎ জীবন বিনাশ করে" ঘটনা এরূপ হইল ্ব্রে সেই রাত্রিই চিকিৎসকের মৃত্যু হয়, এই ব্যাপরের পর বীন্ন পুরুষ চল্লিশ বৎসর জীবিত শাকে। ২

একটা উদ্যান স্বামীর গর্দ্ধভের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি খোর্মা ও দ্রাক্ষাকলে লোকের কুদৃষ্টি না হয় এই কপ্পনাম সেই গর্দ্ধভের মস্তক্কে
উদ্যান পার্ম্বে দীর্ঘ কাষ্ট খণ্ডোপরি বাঁধিয়া নিশানের ন্যায় করিয়া রাখিলেন।
একদা কোন বহুদর্শী রদ্ধ তথায় উপস্থিত হন, তিনি তাহা দেখিয়া হাস্য করিয়া উদ্যান কর্তাকে বলিলেন, "প্রিয় দর্শন! তুমি মনে করিশুনা যে
গাধার মস্তক লোকের কুদৃষ্টি নিবারণ করিবে, এ যখন জীবিত ছিল, আপনার মন্তক ও দীর্ঘ কর্ণ দ্বারা লগুড়ের আঘাত বারণ ক্রিতে পারে নাই, এইক্ষণ তো মৃত। ভিষক্ নিজে রোগে মরেন, তিনি অন্যকে কি রোগমুক্ত করিবেন।" ৩

এক ব্যক্তি আপন পুলকে প্রহার করিতেছিল। পুল বলিল "পিতঃ! আমি নিরপরাধী মারিও না, অন্য লোক হইতে আঘাত পাইয়া তোমার নিকটে রোদন করিতে হয়। যখন তুমি আঘাত কর, তখন আর উপায় কি ?" জ্ঞানী লোকেরা অন্যত্ত ব্যথা পাইরা ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করেন, ঈশ্বরের হস্ত হইতে যে প্রহার আদে, তাহা ভাঁহাদিগকৈ স্বীকার করিতেই হয়। ৪

শ্রুত আছি, এক শ্যেন পক্ষী এক আতারী পক্ষীকে এরপ বলিগাছিল যে আমার ন্যায় কাছার স্থতীক্ষ্ণ দূর দৃষ্টি নয়। আতারী বলিল "শুদ্ধ কথার ক্ষান্ত থাকা যায় না, পরীক্ষা করা যাউক, আমার সঙ্গে উণরে আসিয়া মাঠে কি আছে, বল।" প্রায় এক দিনের পথ উর্দ্ধ হইতে শ্যেন অধোদৃষ্টি করিয়া বলিল, ঐ স্থানে প্রান্তরে গোঁধুয় কণিকা দেখিতেছি, যদি তোমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় কর, আতারী আশ্চার্যান্তিত হইরা শ্যেনের সঙ্গে নিম্নে নামিয়া আসিল, যথন শ্যেন ভূমিতে অবতরণ করিয়া চঞ্চপুটে সেই শস্য কণিকা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল, তৎক্ষণাৎ জালে বন্ধ হইয়া পড়িল। গ্রীবাজালে বাঁধা, যব কণা গিলিবার শক্তি হইল না।

আতায়ী শ্যেনকে বলিল " দূর হইতে তোমার গোধুম কণিকা দর্শনে কি ফল, যখন শক্রুর জাল দেখিবাব শক্তি রাখ না। জালে বন্ধ শ্যেন উত্তর করিল, " দৈব ঘটনার প্রতি কাহার ক্ষমতা নাই।

যখন মৃত্যু সেই পক্ষীকে সংহারের জন্য হস্ত প্রসারণ করিল, দৈব তাহার স্থন্ধদলী চক্ষুঃ বদ্ধ করিয়া দিল। ৫

একদা এক উষ্ট্র শাবক স্থীর মাতাকে বলিরাছিল যে মাতঃ! দীর্ঘণ পর্যাটনের পর একবার বিশ্রাম করিও। উষ্ট্রজননী বলিল "বংস! যদি নাসিকা রক্ত্র আমার আয়ন্তাধীন থাকিত, তাহা হইলে কেহ আমাকে উষ্ট্রশ্রেনীতে ভার বহন করিতে দেখিতে পাইত না। প্রবল কটিকা পোত যথা ইচ্ছা লইরা যাইবে, পোতস্থামী ক্রন্দন করিয়া কি করিবেন। ৬

এক ব্যক্তি যথন লোক রঞ্জনানুরোধে সমুদায় যামিনী উপাসনা করিল, তথন এক তপদ্বীপ্রক্য ভাষাকে কি বলিয়াছিলেন, জান ? বলিয়াছিলেন 'লোভঃ! যাও, সভার দ্বার অনুষ্ণে কর। এরপ অনুষ্ঠানে তুলি লোকের নিকটে উপকাব পাইবে না, যাহারা ভোমার আচরণকে প্রশংসা করে, ভাষারা এ পর্যন্ত তোমার বাহ্য মূর্ত্তি দেখিয়া প্রভারিত আছে। তুমি যাহা, তাহাই প্রকাশ কর।"

পরিচ্ছদের ভিতরে প্রক্রত মূর্ত্তি গোপন রাখিয়া গন্ধর্কের নাায় স্থনর মুখ প্রদর্শনে কি লাভ? রুৎসিত মুখের উপর যে আচ্ছাদন আছে, তাছা উন্মোচন কর। প্রতারণা করিয়া কেছ অধিক দিন পার পাইতে পারে না। ৭

নিজাম তপঃসাধনই শ্রেষ্ঠ, অন্যথা শস্য বিছীন খোনার ন্যায় তাছাতে কিছুই ফলোদয় হয় না। লোকানুকাগ আকর্ষণের জন্য বক্ষে সন্ত্রাসীর দেলক (পরিচ্ছদ বিশেষ) ধারণ কর, বা অগ্নি উপাসকের ন্যায় উপবীত ক্ষয়ে বহুন কর সমুদায়ই নিক্ষল। বলিতেছি, তুমি আপনার মহত্ব বাছে প্রদর্শন করিও না। যদি প্রকাষ প্রকাশ কর, তবে অন্তরে ক্লীব থাকিও না। আপনি যে প্রকার, সে প্রকার বাহিরে দেখাও ক্ষতি নাই। যে স্বীয় প্রকৃতভাব প্রকাশ করে, সে কখন লজ্জিত হয় না। মনে রাখিও যখন কপটতার স্থনর আচ্ছাদন উন্মোচিত হয়, তখন শরীরের জীর্ণ বস্ত্র প্রকাশ পাইয়া পড়ে। যদি তুমি বামন বট, কাঠের পা বাঁধিয়া উচ্চ হইতে চাহিও না। তজ্ঞপ করিয়া কেবল অবোধ বালকদিগের চক্ষঃভ্রম জন্মাইতে পারিবে। অজ্ঞ লোকেরাই নিক্রফ্ট ধাতু মিশ্রিত রোপ্যকে অক্লব্রিম বলিয়া আদর করিতে প্রারে। তাতিরের উপর সোণার হল করিও না, বিজ্ঞ লোকে সামান্য মূল্যেও তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন অগ্রিতে সেই ক্লব্রিম বস্ত্রকে পরীক্ষা করিবে, তখন অর্থ না তাত্র প্রকাশ পাইয়া পড়িবে। ৮

<sup>•</sup> এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে ভাল কথা বলিয়াছিল "প্রিয়ে! যখন ঈশ্বরের হস্ত কুৎসিত করিয়া তোমার মুখ নির্মাণ করিয়াছে, তখন জার অঙ্গ রাগা লেপন করিয়া তাহাকে স্থন্দর করিবার চেষ্টা করিও না।"

কে, বল দারা কান্তি সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে? অঞ্জন দারা কে অন্ধকে চকুত্মান্ করিতে পারিয়াছে? রোম এবং ইয়ুনান দেশীয় সমুদায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়াও জকুম নামক তিক্ত তৰুহুইতে মধু নিঃসারণ করিতে পারে না। পশু কখন মনুষ্য হয় না। এ-বিষয়ে চেন্টা যত্ন কর, বিফল হইবে। দর্পণের মলিনতা দূর করিতে পার, কিন্তু প্রস্তরকে দর্পণ করিতে পারিবে না, অশেষ প্রয়াস পাইলেও আতি তককে পুষ্পা বান্ দেখিবে না। এক জন হাব্দিকে প্রক্ষালন করিয়া শুদ্র করিতে পারিবে না, যখন সম্মরের ইচ্ছারপ বাণকে প্রতিরোধ করা যায় না, তখন দাসের স্বীকার ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ১

### সপ্তা তাধ্যায়।

### রাজনীতি।

এক রাজা সামান্য স্থূল বস্ত্রের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, তাছাতে কেছ তাঁছাকে বলিয়াছিল "তুমি অতুল ধনশালী ভূপতি, রত্নাদি খচিত কোষের বস্ত্র পরিধান করা তোমার কর্ত্তব্য। স্বপ্প মূল্যের সামান্য বসন তোমাকে শোভা পায় না।"

হপাল বলিলেন, "এবিষধ বসনেই আরাম, এতদপেক্ষা উৎক্লট বস্ত্র পরিধানে রথা ঐশ্বর্যাড়ম্বর ও সৌন্দর্যা প্রদর্শন করা মাত্র। আমি কিশ্ এ জন্য প্রজা হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকি যে তদ্ধারা স্বীয় বসন ভূষণের শোভা রদ্ধি করিব ? যদি বিলাসিনী যুবতীর ন্যায় বিচিত্র বস্ত্রা-লহ্বারে দেহের সজ্জা করিতে থাকি, তাহা হইলে বীর পরাক্রমে শক্রর আক্রমণ হইতে কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা করিব ? আমি ঐশ্বর্যবলে অশেষ স্থে সম্ভোগ করিতে পারি, কিন্তু এ ঐশ্বর্যা আমার নিজের নয়। আমার ধনাগার প্রকৃতিকুলের প্রাণ রক্ষা ও তাহাদের শান্তি স্থথের জন্য, আমার বেশ ভূষার নিমিত্ত নয়।"

যেরাজা সংগভোগে মত্ত, তিনি স্থীয় রাজ্য সংরক্ষণে দৃঠি করেন না।
যদি শক্ত আসিয়া প্রজার পশু হরণ করে, তবে রাজা কি জন্য কর গ্রহণ
করিয়া থাকেন। দস্য প্রজার গোধন অপাহরণ করিল, রাজাও রাজস্ব
লইলেন এরূপ রাজার সিংহাসন ও মুকুটের গোরেব কি? হুংখী প্রজার
ক্রমার্জিত ধন গ্রহণে স্বয়ং স্বখভোগে করা রাজার কর্ত্তব্য নয়। অধম
পাখীই পিপালিকার মুখ হইতে শস্য কণিকা কাড়িয়া খায়। প্রজা রক্ষের
ন্যায়, যদি যত্ব পূর্বেক পালন কর, তাহাতে অনেক স্কল দেখিবে। নির্চুর
হইয়া তাহার মূল উৎপাটন করিও না। অত্যাচারী হুংখ প্রাপ্ত হয়, পরে
খোকেন? বিনি হুর্বলকে উৎপীড়ন করেন না। যদি এক জন হুর্বল
প্রজা প্রপীড়িত হয়, 'স্থির জানিও সে ক্ষর্বরের নিকটে অভিযোগ
করিবে। ১

্ একদা সজাই দারা মৃণায়াভূমিতে অমুজীবিগণ হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া একজন অশ্বপালক নিকটে দেড়িয়া আসিল। রাজা চিনিতে না পারিয়া শক্র ভাবিয়া তাহার প্রতি শর সন্ধানে উদতে হইলেন।

অরণো শত্রুর ভয় আছে, গৃহেই পুষ্প কণ্টক শূনা।

রাজাকে শরসন্ধানে সমুদ্যত দেখিয়া অশ্বপালক আতঙ্কে চীৎকার করিয়া বলিল "মহারাজ! আমি শক্ত নই, বধ করিবেন না। আমি মহারাজের ঘোটকরন্দ প্রতিপালন করিয়া থাকি, এখানে অশ্ব চরাইতে আসিয়াছিন"

- ইহা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণ স্থাস্থির হইল। তিনি সামিত বদনে বলিলেন "রে নির্বোধ! রাজ সমীপে কি ভাবে আসিতে হয় জানিস্নে, যাহাহউক আজ তোর প্রতি দেবতা প্রসন্ম ছিলেন। আমি তোকে লক্ষ্য করিয়াই ধনুতে গুণ আকর্ষণ করিয়াছিলাম।"
- অশ্বপালক সহাস্য মুথে নিবেদন করিল "মহারাজ! অনুকূল ব্যক্তির নিকটে শুভ ইচ্ছা গোপন রাখা উচিত নহে, তজ্জন্যই বলিতেছি। নরপতি শক্রু মিত্র প্রভেদ করিতে পারেন না, ইছা চরিত্রের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নয় এবং এ কার্যাটী প্রশংসনীয় নয়। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির উচিত যে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অনুজীবীর পরিচয় রাখেন। মহারাজ আমাকে অনেক দিন রাজ সভায় দেখিয়াছেন, অশ্বযুথের ও পশুচারণ ভূমির অবস্থা স্বয়ং আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অদা আমি মহারাজকে অরণ্যে একাকী দর্শন করিয়াই 'অনুরাগভরে দৌড়িয়া আসিয়াছি। আশ্বর্যা! আমাকে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। ছে গোরবান্বিত নরপাল! আমি একটা অশ্বকে লক্ষ আশ্বের ভিতর হইতে চিনিয়া লইতে পারি। বুদ্ধি ও বিবেচনা কেশিলে আমার অশ্ব রক্ষকভার কার্যা চলিতেছে, আপনি স্বীয় প্রকৃতিপুঞ্জ রক্ষাতে স্থানপুণ থাকুন।"

পশুপালক অপেক্ষা যে রাজ্যের রাজার দৃষ্টি ক্ষীণ, বিপদ্ উপস্থিত হুইরা সেই রাজাকে অচিরেই শোকগ্রস্ত করে। ২

নরপাল আব্ত্ল আজিজের অন্ধূলিতে একটী মণি সংযুক্ত অন্ধুরীয় ছিল।

দেই মাণিক্য অতি উজ্জ্বল, অনুপম স্থলর ও অমূল্য ছিল। এক বংসুর তাঁহার রাজ্যে মহা ছর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, লোকের ভাগ্যরূপ. পূর্ণ চন্দ্র নব শশাক্ষের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যায়। রাজা যখন দেখিলেন যে অরাভাবে প্রজা রন্দের স্থখ সক্ষ্পতা, শারীরিক সামর্থ্য বিলুপ্ত হইরাছে, তখন স্থায় স্থখ সন্তোগে দিন যাপন করা মনুষাত্ব মনে করিলেন না। অন্যে বিষপান করিতেছে, তাহা দেখিয়া কি হৃদয়বান্ ব্যক্তি মুখে অমৃত বারি প্রদান করিতে পারে? অনাথ হৃঃখীদের হ্রবস্থা দেখিয়া রাজার দয়া হইল, তিনি সেই অক্ষুরীয়ন্থ রত্ব বিক্রেরে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে বিতরণ করিলেন। সপ্তাহ কাল সেই রত্ব লক্ষ্প ধনে দীন প্রজাগণ আহার স্পাইল।

এই ব্যাপার দেখিরা কেহ রাজাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিল যে এ কি করিলে? এ প্রকার মাণিক্য আর কি তোমার হস্তগত হইবে? ইহা শ্রনণে রাজা অশ্রু বর্ষণ করিলেন, দয়াশ্রু বর্ষণে তাঁহার মুখমওল অগ্নির ন্যায় দীর্তি-মান্ হইল। তিনি বলিলেন "নগরের লোক অল্লাভাবে মুমূর্, ধিক্ এই অবস্থায় রাজা রত্নাভ্রণ ধারণ করিবেন। আমার অসুরীয় চিয়কাল মাণিক্য শূন্য থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি প্রজার ক্ষ্ট দেখিতে চাহি না।

সহদর মহাজন লোকেরা নর নারীর স্থখ সাস্থা, আপন স্থখ সচ্ছনতা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন। জ্ঞানী লোকেরা অন্যের হুঃখ দেখিয়া নিজে স্থখী থাকিতে ইচ্ছা করেন না। রাজা যদি রাজ প্রায়াদে স্থখ স্থাপ্ত ভোগা করেন, আমি কোধ করি না তাহা হইলে দরিত্র স্থাখে নিজেশা বার। যদি তিনি দীর্ঘ থামিনী উল্লিড্র থাকেন, তাহা হইলেই প্রজা বিশ্রাম স্থখ ভোগা করিতে পারে। ৩

যখন নরপাল তক্লা সিংহাসনার ছিলেন, তখন তাঁহার রাজ্য মধ্যে কোনরপ অত্যাচার ছিল না। যদিচ তিনি প্রেমণ্ড ন্যায়েতে প্রজা পালন করিয়া সর্বত্র শান্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের অন্তরে শান্তি পাইতেছিলেন না। একদা তিনি এক তপন্থী পুক্ষকে বলিলেন " আমার জীবন কাল বিফলে গত হইল, রাজসিংহাসন, উচ্চপদ রাজ্যৈশ্ব্য কিছুই

থাকিবে না ঋষি ব্যতিরেকে কেছ ইছলোক ছইতে ধন সঞ্জে করিয়া নিয়া যাইতে পারে না। ইচ্ছা করিয়াছি যে সর্ববিত্যাণী ছইয়া নির্জ্জনে বিদয়। ঈশ্বর সাধনা করিব, যে কয়েক দিন জীবিত থাকিব, তাছাতেই নিযুক্ত থাকিব।"

ইহা শুনিয়া ঋষিপঞ্জব কিঞ্চিৎ অসন্তোষের চিছ্ন প্রকাশ করিয়। বলিলেন "রাজন্! প্রজার দেবা করাই তোমার ধর্ম ও নিয়তি। তস্বি নামক জপ মালা হস্তে, দেল্ক নামক সন্নাসীর বক্ত বিশেষ শরীরে, সজ্জাদা নামক পূজাসন কক্ষে ধারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। তুমি রাজ সিংহাসনেশন্থতি করে, নির্মল প্রকৃতিতে সন্ন্যাসী পাক। ধার্মিকতা ও শীলতার বস্ত্র পরিধান কর। জিহ্বাকে অন্যায় অঞ্চীকার ও অস্তা হইতে নিয়্ত্র রাখ। রাজ পরিচ্ছদ রাখিয়া অন্তরে দেলক পরিধান কর, ধর্ম জীবন পালন কর।" ৪

রোমের রদ্ধ সমুটি এক ধর্ম পরায়ণ জ্ঞানবান্ কোকের নিকটে এই বলিরা খেদ করিয়াছিলেন "শত্রুর আক্রমণে আমার বীর্য্য সামর্থ্য বিচূর্ণ হইয়াছে, এই তুর্গ এবং এই নগর ব্যতীত অন্য বিচুই অধিকারে নাই। অনেক চেন্টা করিয়াছিলাম, যাহাতে আমার লোকান্তর গমনের পার আমার প্রভ্রু সমুটি হয়। কিন্তু এই ক্ষণ ত্রাচার শত্রু প্রবল হইয়াছে, আমার সাহস বিক্রমের বাস্ত ভ্রু করিয়াছে। বল, এই অবস্থায় কি প্রকার ষত্র ও উপান্ত্রের অনুসরণ করি? শোক ভারে আমার শরীর মন অবসম হইয়া পড়িল।"

ইছা শুনিয়া জ্ঞানী মহাজন কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাবে বলিলেন " এ বিষয়ে এ প্রকার খেলের তাৎপর্যা কি ? তোমার এবস্থিধ বুদ্ধি বিবেচনার উপর খেল করা কর্ত্তব্য। রাজ্যের জন্য কেন? নিজের জীবনের জন্য তুমি শোক কর। জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কি আছে? ধন সম্পত্তি যাহা আছে, তোমার জীবন বাঁচাইবার জন্য তাহাই যথেষ্ট। যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন রাজ্যে অন্য জীনের অধিকার। তোমার প্র্ জ্ঞানবান্ হউক বা নির্কোধ, তাহার জন্য ভাবিও না, সে আপনার

বিষয় আপনি ভাবিবে। এই কয়েক দিনের জীবনকে অভিমানে মত হইয়া নষ্ট করিও না। প্রস্থানের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাক। বল, আজম দেশীয় অত্যাচার প্রায়ণ অহঙ্কারী সম্ট্রদিগের মধ্যে কে সিংহাসন্চাত হয় নাই ? ঈশ্বরের রাজ্য এক মাত্র অবিনশ্ব। এই পৃথিবীতে কাহার চিরকাল থাকিবার আশা নাই। পৃথিবী চির জীবনের স্থান নয়। কাহার সম্পাদ ঐশ্বর্যা স্থিরতর থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা উৎসন্ধ দশা প্রাপ্ত ছয়। যাহা হইতে হিতাসুষ্ঠান হইয়াছে, তাঁহারই আত্মাতে চিরকাল ঈশ্ব-রের আশীর্কাদ বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। যে মহাপুরুষ সংকার্য্যে খ্যাতি রাথিয়াছেন, বলা যাইতে পারে, তিনিই ঋষিদিগের সঙ্গে জীবিত আছেন। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, প্রজা হিত রূপ রুক্ষ পালন কর, নিঃসন্দেহ শুভফন ভোগ করিতে পারিবে। প্রজার হিত সাধন কর, কলা বিচার হইবে। প্রায়ণতার অনুরূপ উন্নত পদলাভ করিতে পারিবে। এক ব্যক্তি পরোপকারের পথে দ্রুত পদে চলিতেছে, ঐ দেখ তাহার জন্য ঈশ্বরের মন্দিরে উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অন্য জন তাহার পশ্চাতে বহু দূরে প্রভিয়া আছে। লজ্জায় মে বদন আঙ্গাদন করিয়া রহিয়াছে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে অনুভাপের যাতনা সহু করিতেই হইবে। যে হেতু এরপ উষ্ণ চ্নী রাধিয়াও সে রুটী প্রস্তুত করে নাই। শস্য সংগ্রাহের কালে জানিবে যে বীজ বপন না করা কত দূর মূর্খ তা। ৫

শ্যাম দেশের এক নিভ্ত পর্বেত গহ্বরে 'ঈশ্বর প্রেমিক' নামক এক, সন্ন্যাসী অবস্থিত ছিলেন। তিনি কাছার দ্বারে কখন গমন করিতেন না, অনুক্ষণ সেই গিরি গুছাতে থাকিতেন, কি রাজা কি ধনবান্ লোক, সকলে আসিয়া তাঁছার দ্বারে মন্তক নত করিতেন।

পুণ্যবান মহর্ষি লোক ভিক্ষারতি দ্বারা ধনোপার্জনের লোভ পরিত্যাগ করেন। যদি মন প্রতি মুহুর্ত্ত 'ধন দেও' বলে, তাহা হইলে তপোব্রতে বিরত হইয়া প্রামে প্রামে হীন বেশে ভ্রমণ করিতে হয়।

যে প্রদেশে সেই মুধর্ষি বাস করিতেছিলেন, তথায় এক অত্যাচারী ৃষ্ণানী **ছিল।** কোন সুর্বলই তাহার উংপাড়ন হইতে রক্ষা পাইত না। দু নির্ভীক, মুর্খ, নির্দ্ধর, পাপাচারী ছিল। তাহার তীব্র অত্যাচারে জগতে হাহাকার রব উঠিয়াছিল। অনেকে উৎপীড়ন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হয় ও সর্ব্বিত্র তাহার অপযশ ঘোষণা করে।

যে স্থানে প্রণীড়ন বাস্ত প্রসারিত হয়, সে স্থানে কাহার মুখে হাস্যের প্রভা দেখিতে পাওয়া বায় না।

কখন কখন সেই অত্যাচারী রাজা উক্ত সন্ন্যাসীর নিকটে আসিত।
ঈশ্বরপ্রেমিক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেন না। একদা সেই পাষ্ড
ভূপতি বলিল, "মহর্ষে! অসন্তোয প্রকাশ করিয়া আমা হইতে মুখ
কিরাইও না। জানিও তোমার প্রতি আমার প্রেমানুরাগ আছে। বল,
আমার সঙ্গে তোমার শক্রতা কি জন্য গ আমি এক জন প্রধান রাজা।"
এরপ বলি না। কিন্তু পদর্যোর্বের এক জন সন্ন্যাসী অপেক্ষা নিক্ষট নই।
আমি আপন গোরবের কথা কিছু বলিতেছি, এ প্রকার মনে করিও না।
ভূমি অন্য লোকের সঙ্গে যেরপ আচরণ কর, আমার সঙ্গেও তজ্ঞপ কর
ইহাই চাহি।"

সন্নাসী এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন "তোমার এই শরীরহুইতে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাকে আমি প্রেম করিতে পারি না। তুমি আমার
প্রেমাস্পদ বন্ধুদিগোর শক্র, তোমাকে বন্ধুর স্থানে কি প্রকারে গণ্য
করিব ? যদি এই অবস্থায়ও তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুতা হয়, তাহাতে
কিছুই ফল নাই, যেহেতু ঈশ্বর তোমাকে শক্র জানিয়াছেন। আমার
প্রেচর্ম উৎপার্টিত হইলেও আমি দেই পরম বন্ধুর শক্রকে বন্ধু বলিব
না।" ৬

পাশ্চাত্য দেশের এক রাজার বল বিক্রমশালী। ইই পাল ছিল। ভূপতি উভয় রাজকুমারকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া পরস্পর বিবাদ কলয় না হয়, এজনয় ছই পুল্রকেই তুলাংশে রাজ্যের উত্তরাধিকারী রূপে শ্বির করেন। ইছার কিছু দিন পরে নরপালের জীবন রজ্ব ছিয় হয়, য়ত্যু তাঁহার কর্তৃত্বের হস্ত বয়নকরে। পিতৃ নির্দেশ অনুসারে তথন ছই রাজকুমীরই রাজ্যাধিপতি হন। রাজ্যের অর্ধাংশ এক এক জনের শাসনাধীন হয়। তথন ছই জন পরস্পর

বিরোধীমার্থ অবলম্বন করিয়া আধিপত্য আরম্ভ করেন। এক জনে স্মবি-চারের পথ আত্রয় করিলেন যে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, অন্য জন সত্যাচারের পথে চলিল যে বিপুল ধন সংগ্রাহ করিবে। এক জন দয়া প্রক্রতির অনুগামী হইয়া অনাথ দরিদ্রদিগকে দান করিতে লাগিলেন. স্থানে স্থানে পামুশালা, অনাগ নিবাস নির্মাণ করিলেন, ক্ষার্ত্তকে জন বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং দয়াদাক্ষিণো সেনারন্দকে বাধ্য ও সমুষ্ট রাখিলেন। লোকে আনন্দ উৎসবের সময় যেরূপ করিয়া থাকে, তজ্ঞপ তিনি প্রজা রঞ্জনানুরোধে ধনাগারের দার মুক্ত করিরা রাখিলেন। তাঁচার রাজ্যের সর্ব্বত্র হর্যশ্বনি আকাশ ভেদ কবিতে লাগিল। প্রক্রতিপুঞ্জ এই 🕳 মাধচরিত্র পুণ্যবান রাজার একান্ত বশীভূত হইল। আপামর মাধারণ সকল লোক সর্বদা তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তদীয় স্থশাসন প্রভাবে ধনবান্গণ স্ব স্থ ধনসম্পত্তি সংরক্ষণে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইল ; ভাঁছার রাজ্যাধিকারে কণ্টকের আঘাত দূরে থাকুক, কুস্থমের আঘাত্ত কাহার হৃদয়ে সহা করিতে হর নাই। তিনি আপন গুণ্ঞামে ও শাসন প্রভাবে রাজন্যবর্গের প্রতি অপ্রতিষ্ঠ প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন, সামন্তকুল সকলেই ভাঁহার অধীনতা ও বাধ্যতাশৃঙালে আবদ্ধ হইল।

দ্বিতীর কুমারের সম্পত্তি রৃদ্ধির প্রতি অনুরাগ ছইল, সে অসন্ধত কর ভার প্রজার উপর স্থাপন করিল, বণিক্ সম্প্রদারের ধনে লোভী ছইল, উপায় ছীন তুর্বল লোকদিগকে বিপদ্ প্রস্ত করিতে লাগিল। সেই ত্রাত্মাকে কেবল অর্থ গুল্লু বলিতেছি না, প্রস্তুত পক্ষে সে নিজেই নিজের শক্র ছিল.। প্রচুর ধন সংগ্রাহের আশায় দানোপ্রভাগ কিছুই করিল না। হায়!! সে কি অসৎ কর্মাই করিয়াছিল। এক দিকে সে যেমন অন্যায়াচার ও বায়-কুণ্ঠতার সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল, অন্য দিকে নিপীড়িত সৈন্য সামন্ত্রগা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ছইয়া পড়িল। অত্যাচার রক্তান্ত অবন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণ তাঁহার রাজ্যে গমনাগমন ও ক্রয় বিক্রয় রহিত করিল। প্রজাকুল বিনফ ছইল, ক্রমি ক্ষেত্র সকল পতিত রহিল, সম্পাদ্ যেমন তাহার প্রতি অপ্রসম স্ক্রেল, এদিকে প্রবল শক্রও আসিয়া তাহাকে অক্রমণ করিল। কালের প্রতিকূলতায় সে ত্রাত্মা যে কেবল সমুলে বিনষ্ট হইল তাহা নয়, শক্র সোন্যের অশ্ব ক্ষুরের আঘাতে তাহার রাজ্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

যে চঞ্চল প্রকৃতি অমিতাচারী,সে কাছার নিকটে সাহায্য চাহিবে ? যখন প্রজাপ পলায়ন করিল, তখন কাছা ছইতে রাক্ষস্থ আদায় করিবে ? ঘাছার উপর লোকের অভিসম্পাত, সেই হুর্কৃত্ত পাষ্ড কি কল্যাণের প্রত্যাশা করিতে পারে ? প্রথম ছইতেই সেই হুরাচার হিতৈষী লোকের উপদেশ গ্রোহ্য করে নাই। সহ্বদয় লোকে সেই সাধু রাজাকে কি বলিয়াছিলেন ? বলিয়াছিলেন " তুমি ফল ভোগ করিতে থাক, তোমার অত্যাচারী ক্রাতা বঞ্চিত রহিল, তাহার মনের ভাব কলঙ্কিত,শাসনোপায় অতি শিথিল, অত্যাচারই তাহার জীবনের কার্যা।" গ।

এরপ শুনা গিয়াছে যে একদা নদীকলে এক নর কপাল কোন সন্ন্যাসীর সন্দৈ এই প্রকার আলাপ করিয়াছিল। "আমার ছুর্দান্ত প্রতাপ ছিল, রাজ মুকুটে আমি শোভিত ছিলাম, ভাগা অত্যন্ত অনুকুল ছিল, আমি বাহু বলে এরাক রাজ্যের এশ্চর্যা সম্পদ্ গ্রেছণ করি, অবশেষে ক্রিমিয়া নগার অধিকারের উদ্যোগ করিতে স্বয়ং ক্রমিকুল ছারা অধিকৃত হই।"

কর্ণ কুছর ছইতে কার্পাস পিও বাছির কর, শবের নিকটেও অনেক উপদেশ অবণ করিতে পারিবে। ৮।

কেলা এক অত্যাচারী রাজ পুক্ষ কূপে নিপতিত হইয়াছিল। তাহার তৎকালীন উচ্চ আর্ত্তনাদ ব্যাঘ্রের নিনাদকে পরাজয় করিয়াছিল। আহিতাচারী লোক অহিত ব্যতীত হিত দেখিতে পায় না। রাজ পুক্ষ কূপে পতিত হইয়া আপন অপেক্ষা নিরাশ্রয় হুর্বল আর কাহাকেও বোধ করিল না। সমুদয় রাত্রি চীৎকার করিয়া আকাশ ভেদ করিল, কেহ তাহাতে কর্ণপাত কলি না। প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি আদিয়াতাহার মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বলিল "তুই তোর জীবনে কি কাহার কাতরোজ্ঞি শ্রবণ করিয়াছিল যে এই ক্ষণ তোর আর্ত্তনাদৈ জন্যে মনৌযোগ করিবে? চিরকাল মন্দবীজ বপন করিয়াছিল, দেখু পরিগামে তাহার কেমন সম্ভত ফল

ফলিল। কে তোর ক্ষত প্রাণে ঔষধ প্রায়োগ করিবে? সকলের হৃদয় কুম তোর নিষ্ঠুর আঘাতে ক্রন্দন করিতেছে। তুই আমাদের গম্য পথে কূপ খনন করিয়া ছিলি, পরিণামে দেখ, তুইই কৃপে প্রপতিত হইলি।"

সধু ও অসাধু এই তুই জন জগতের লোকের জন্য কি কার্য্য করিয়া থাকে? এক জন শীতল বারিদানে তৃষ্ণার্ত্তের কণ্ঠশিশ্ধ করে, অন্য জন প্রাণে মারিবার জন্য কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। যদি পাপ করিয়া থাক, কল্যাণ্যের আশা করিও না, ঝাউ তকতে কখন ফল জন্মে না। তুমি শীত ঋতুতে কুশদ্যের বীজ অপন করিয়া বসন্ত কালে গোধুম শস্য সংগ্রহ করিবে, ইছা কখন হইবে না। তুমি অনিষ্টকর কণ্টক তক রোপণ করিয়া মনে করিও না ফেক্সন তাছাতে ইষ্ট ফল ভোগ করিবে। খরজহরা (বিষক্টক) নামক নিক্ষল বিষ তক ছইতে স্বরস খোমা ফল লাভ করিতে পারিবে না। যে প্রকার বীজ বপন করিয়াছ, সে রূপই ফলের আশা রাখিও। ১।

একদা কোন ধর্মাত্মা পুৰুষ প্রসিদ্ধ প্রজা পাড়ক রাজা হোজ্জাজের প্রতি রাজ্যেচিত সম্মান প্রদর্শনে ক্রচী করিয়া ছিলেন। তজ্জনা হোজ্জাজ তাঁহার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা প্রদান করে।

হুর্কৃত্ত লোকে কোন প্রমাণ ও কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই সহজে
অত্যাচারের পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া
সেই ধার্মিক পুরুষ মুখে বিষাদ ও প্রফল ভাব হুইই প্রকাশ করিলেন।
এতদ্দর্শনে নিষ্ঠুর রাজা বিস্মিত হইল ও জিজ্ঞাসা করিল, "বল, ভোমান,
মুখ মণ্ডলে যুগপৎ রোদনের চিহ্ন ও হুর্মের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম, ইহার
কারণ কি ? বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে হাস্যজ্যোতির কোন রূপ সম্বন্ধ দেখা
যার না।"

তিনি বলিলেন "রোদন করিলাম এজন্য, যে আমার চারিটী উপায়হীন শিশু সন্তান আছে, আমার মৃত্যুর পর তাহাদের কি গতি হইবে তাহা ভাবিয়া, আহলাদ এজন্য হইয়াছিল যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি অভ্যাচারিত হইয়া শ্বশান মৃত্তিকার মিল্লে প্রবেশ করিতেছি, অভ্যাচারী হইয়া নয়।"

তখন এক জন হোজ্জাজকে নিবেদন করিল " হে প্রতাপান্বিত নরপাল !

বধকার্যো সত্তর হইবেন না, ইঁহাকে ক্ষমা করুন। এক রহৎ পারিবারের ভরণ পোষণ ই হার প্রতি নির্ভর করে। একই আঘাতে অভঞলি লোকের প্রাণ সংহার করা, উচিত হয় না। মহত্ত্ব, ক্ষমা ও দয়ার অনুসরণ করুন, ইঁহার শিশু সন্তান দিগের জন্য চিন্তিত হউন। অন্য জনের বংশের প্রতি অভ্যাচারে স্বীয় বংশের অভ্যাচার মনে করুন। ইহা ভাবিবেন না যে আপ্রকার অভ্যাচারে লোকের হয় লয় প্রপীড়িত, অথচ পরিণামে আপনার বংশের কল্যাণ হইবে। নিপীড়িত ব্যক্তি সমুদায় রজনী শোক নিশ্বাস পরিভ্যাণ করিবে, ইহা দেখিয়া কি শক্ষিত হইবেন না ? অভ্যাচার এন্ত ব্যক্তি দীন নয়নে 'হে ঈশ্বর!' বলিয়া ভাকিবে, ইহা দর্শন করিয়া কি আপনার মনে ভয় হইবে না ? ভিনি সাহস ও বীরছের সহিত এই কথা বলিলে, হোজ্জাক্ত শক্ষিত হইল। ১০।

• এক রাজার কোন হঃশয়ট রোগ হইয়াছিল, পীড়ার তাঁহাকে অতান্ত কাতর করিয়াছিল। এক জন পারিষদ "মহারাদ্ধ চিরজীবী হউন" এই আশীর্কাদান্তর নিবেদন করিল "এ নগরে এক জন ঈশ্বর প্রেমিক তপোধন বাদ করেন, তাঁহার তুল্য দিদ্ধ পুক্ষ কেছ কখন দেখে নাই। সচরাচর লোকে তাঁহার নিকটে স্বং মনোভিলাষ জ্ঞাপন করে ও তাঁহার আশার্কাদে স্থাসিদ্ধ মনোর্থ হয়। আপনি সেই মহর্ষিকে আহ্বান করুন্। তিনি শুডা-শীর্কাদ করিবেন, তাঁহার আশীর্কাদের বলে ঈশ্বরের রূপা অবতীর্ণ হইবে।" ইছা এবণ করিয়ারাজা ঋবিবরকে সসমানে আনয়নের জন্য আদেশ করিলেন। মহর্ষি উপনীত হইলে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন "ভগবন্! এরপ আশীর্কাদ করুন্ যে যাহাতে রোগ হইতে অচিরে মুক্তি লাভ করিতে পারি।"

তপোধন এই কথা শুনিয়া তেজের সহিত বলিলেন " স্থবিচারক রাজার প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ধ, প্রজার প্রতি অনুগ্রহ কর, ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবে। যখন প্রপীড়িত নির্দ্দোষী লোক এইক্ষণ ও কূপে এবং কারাগারে বন্ধী রহিয়াছে, তখন আমার আশীর্কাদ কেন সফল হইবে? তুমি প্রজার প্রতি অনুকুল ব্যবহার কর নাই, এ অবস্থায় কি প্রকারে সুখী ও সচ্ছদ্দে থাকিতে পারিবে? প্রথমতঃ আপন পাপের জন্য সাত্তাপ ক্ষমা প্রার্থনা কর, পরে তুমি সাধক দিগের আশীর্বাদের প্রার্থী ছইও। ়যখন অত্যাচার-প্রপীড়িত লোকের অভিসম্পাত তোমার উপর রছিয়াছে, তখন আশী-র্বাদে কি ফল দর্শিতে পারে?" ১১।

মিশর দেশের আজিজ মিশর নামক রাজ প্রতিনিধিকে যখন মৃত্যুর সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করিল, তখন তদীয় মনোহর কান্তি পূর্ণ মুখ অন্ত-গামী, স্থারে ন্যায় তেজোহীন ও বিবর্ণ হইল, দেখিতেং তাঁহার জীবন দিবার অবসান হইয়া গোল। যখন মৃত্যু রোগের ঔষধ নাই, সকল উপায়— বিফল হইল, রাজ্যাধিপতির বন্ধু বর্ণের বিলাপ পরিতাপই সার হইল। সেই অবিনশ্বর রাজ্যর রাজত্ব ব্যতীত সমুদায় রাজ্য, সিংহাসনই ক্ষয়শীল।

আসন্ধ মৃত্যুকালে আজিজ মিশর অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত করিরা ধীরে ধীরে এই বলিরাছিলেন "মিশর রাজ্যে আমার ন্যায় কেছই গৌরবান্ধিত ও সম্পদ্শালী নয়। যখন পরিণামে এই, তথন বাস্তবিক আমার কিছুই নাই। রাজ্যসংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার ফল ভোগা করি নাই, দীন হীনের ন্যায় এইক্ষণ সেই সম্পদ্ রাশি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। যে সদাশ্র দানোপভোগা ও হিতামুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনিই প্রক্রতরূপে রাজ্য সম্পদ্ সংগ্রহ করিয়াছেন।"

দান বিতরণ হিতাসুষ্ঠান কর, ধন সম্পত্তির ফল স্থায়ী হইবে। অন্যথা তোমার যাহা থাকিবে, তাহা কেবল ভর আর আক্ষেপ। মৃত্যু শ্যায়ে পতিত লোক এক হস্ত সঙ্কুচিত অন্য হস্তু প্রসারিত করে, কেন ? সে রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির ও বাক্শক্তি হীন হইয়া বাহু সঙ্কুচিত পূর্ব্বক এই ইন্ধিতকরে যে লোভ ও অত্যাচার হইতে হস্তকে নির্ভ রাখ, প্রসারিত করিয়া এই উপ-দেশ দান করে যে দান কর ও দীন হীনকে সাহায্য কর। এইক্ষণ তোমার হস্ত সবশ আছে, ভদ্ধরা লোকের হঃখকণ্টক উদ্ধার কর। অবশেষে শব বজ্রের ভিতর হইতে কি আর সেই হস্ত বাহির করিতে পারিবে? দেখ এই চক্র, স্থা, নক্ষত্র চির্কোল উজ্জ্বল গাকিবে, কিন্তু শ্বশান শ্যা হইতে তুমি আর কখন গাত্রোপান করিবে না। ১২।

কজল এর্নলানের এলোন্দ গিরির তুলা সমুচ্চ এবং স্থান্চ এক হুর্গ ছিল।
সেই হুর্গে শব্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তথার কিছুই অভাব ছিল না।
হুর্গবর্ম বিলাসিনী যুবতীগণের কুন্তলের নাায় কুটিল ছিল। হুর্গটি শ্বেত
পাষাণ-নির্মিত এবং তাহার সমস্তাৎ মনোহর উদ্যান, স্বত্রুরং হরিৎপাত্রে
শুক্র ডিম্বের নাায় শোভা পাইরাছিল।

একদা এক বহুদর্শী তত্ত্বজ্ঞ জমণকারী পুরুষ দেই হুর্গাধিপতি রাজা কজল এর্সলানের নিকটে উপস্থিত হুইলেন এবং প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, 'এই হুর্গটা পরম স্থলর, কিন্তু ইহাকে দৃঢ় মনে করিতে পারিতেছি না। নর-জাল! তোমার পূর্ব্বে কি অনেক প্রতাপান্থিত রাজা এস্থানে বাস করিয়াছিলেন না? অতি অপ্য সময় ছিলেন, পরে তাঁহাাদগকে এই হুর্গ পরি-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হুইতে হুইয়াছে। তোমার পরেও অন্য অন্য রাজা ইহার অদিপতি হুইবেন। তোমার আশাতক্তর ফল কি অন্যে জ্যো করিবে না? পিতার রাজত্ব বিভব স্মরণ কর, হুদয়কে হুরাশার বন্ধন হুইতে মুক্ত কর। দেখ কালচক্ত্রে তোমার জনককে এক সফীর্ণ ভূতাগো শায়িত করিয়া রাখিয়াছে। কোন বস্তুতে আর তাঁহার স্থামিত্ব নাই। যখন সমুদায় ধন জন হুইতে তিনি নিরাশ হুইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের কর্কণীই তাঁহার একমাত্র আশা ও নির্ভরের ভূমি হুইয়াছে। জ্ঞানী লোকের নিকটে রাজ্য সম্পদ্ তুণ তুলা, যেহেতু তাহা অতি চঞ্চল, প্রতি ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আগ্রয় গ্রহণ করে।" ১৩

আল্ পর্সলান পরলোক গমন ক্রিলে, রাজ মুকুট কজল এর্সলানের শিরে অপিত হইল। মুকুট, সিংহাসন ও উপবেশন ভূমি, সভা মগুপ কিছুই আর পিতার রহিল না। রাজ্য লাভের অব্যবহিত পরে এক প্রমন্ত শ্বিক কজল এর্সলানকে অশ্বারোহণে রাজ পথে চলিতে দেখিয়া এরপ বলিলেন "ধন সম্পদ্ রাজত্বের আশ্চর্য্য গতি, পিতা চলিয়া গিয়াছেন, পুল্ল তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিমার্গগামী চির অন্থির কাল চক্রের এই রূপই গতি, এক জন জীবন পথ অতিক্রম করিয়া বায়, অন্য ভাগ্যবাদ্ মস্তক উত্তোলন করে। সংসারকে হৃদেয় দান করিও না, সংসার কাহার

আত্মীয় নয়। সঙ্গীত ব্যবসায়ীর ন্যায় সংসার গৃহে গৃহে যাইয়া এক এক জনের মনোরঞ্জন করে। যে যুবতীর নিত্য তৃতন স্বামী, তাহাকে নিয়া আমেদ প্রমোদ করা কর্ত্তব্য নয়। এবংসর যখন রাজ্য স্বামী আছ, সদমুষ্টান কর, পর বংসর অন্যে রাজ্যাধিপতি হইবে।" ১৪

গোর দেশের এক হুর্জৃত্ত রাজা ক্লমকদিগের ভার ৰাহী গর্দভ দকল বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিতেন ও তাহাদের উপরে বোঝা চাপাইয়া দিতেন, গুৰু ভারের চাপে ও অনাহারে উপায় হীন রাসভ রন্দ হই এক দিনের অধিক জীবত থাকিত না।

নীচ প্রক্লতি লোকে ক্ষমতাবান ছইলেই হুর্বলিদিগকে উৎপীড়ন করে।
ক্ষুদ্রাশয় অহস্কারী লোক উচ্চ অট্টালিকা নিবাসী ছইলে নিরীহ দরিদ্র প্রতি-বেশার নিকটবর্ত্তী নিম্নতর গৃহছাদের উপর মল মুত্র ও আবর্জন রাশি বিসর্জন করিয়া থাকে।

একদা সেই অত্যাচারী ভূপাল মৃগয়ার অমুরোধে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। মৃগের অমুসরণ করিতে করিতে একাকী অনেক দূরে চলিরা গোলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল, পথ হারা হইয়া অস্ককারে আর চলিতে পারিলেন না। অগতাা এক গ্রামে যাইয়া আত্রয় লইলেন। তথায় দেখিলেন যে একটী উৎকৃষ্ট গর্দ্ধভকে এক কৃষক মুবা লগুড় দ্বারা প্রহার করিতেছে। যাইর দৃত্তর আ্যাতে গর্দ্ধভের অস্থি ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। রাজা দেখিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং বলিলেন "হে মুবক! এই নির্মুছ্ বাক্শক্তি বিহীন পশুর প্রতি তোমার অত্যাচার যে সীমা অতিক্রম করিল। বলবান্ বলিয়া অহস্কার প্রদর্শন করিও না, তুর্বলের প্রতি আলপন বলের পরীক্ষা করিও না।"

রাজার বাক্য ক্ষাণ যুবা প্রান্থ করিল না। সে উচ্চ শ্বনিতে বলিল " আমার এ কার্য্য অর্থশূন্য ময়, যখন তুমি জান না, তখন নির্ভ্ত থাক ও আপন
কর্ম দেখা। এই গর্দভ নিপীড়নের যুক্তি তথন বুঝিবে, যখন তাছার নিগৃঢ়
তত্ত্ব অবগত হইবে।"

যুবার কথা রাজার কর্ণে ক্ঠোর বোধ হইল। তিনি বলিলেন "এস

দেখি, তাদৃশ আচরণের মধ্যে কি প্রকার শুভ উদ্দেশ্য রহিরাছে, আমাকে প্রকাশ করিয়া বৃল; আমার এই প্রতীতি যে তোমার বুদ্ধির লেশ নাই, তুমি এক জন স্বরা মন্ত অথবা কিন্তা।

যুবা সহাস্য মুখে বলিল "হে, নির্ব্বোধ! তোমার অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। মহাত্মা খজরের রক্তান্ত কি তুমি অবগত নও? তিনি কেন নৌকা ভগ্ন করিয়াছিলেন? তাঁহাকেত কেহ ক্ষিপ্ত বা মত বলে নাই।"

নর পতি বলিলেন "রে পাষও যুবা! তুইকি জানিস্ যে কি উদ্দেশ্যে \*ধজর তজপ করিয়াছেন? সাগর দ্বিপে এক হরন্ত দস্যপতি বাস করিত, তুগহার 
অত্যাচারে পোতবাহীগণ চিন্তার সাগরে নিময় ছিল। সমগ্র দ্বিপ উপায় 
হীনদিগের আর্ত্তনাদে পূর্ণ থাকিত। তাহার নিঠুর আক্রমণে নদী বেগের 
ন্যায় মনুষ্য হৃদয়ে শোক বেগ উত্থিত হইত। সেই দস্যদল পতি আক্রমণ 
করিতে না পারে, এই মহহুদেশ্যে খজর নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কোন 
ক্রের উত্তম অবস্থার শক্রর হস্তগত হইরা বিনাশ প্রাপ্ত হওরা অপেক্ষা ভগ্ন 
অবস্থায় তোমার নিজের হস্তে থাকা ভাল।"

যুবা হাস্য করিয়া বলিল ''মহাশয়! এই যুক্তি অনুসারেই গর্দভকে প্রহার করার আমার অধিকার আছে। আমি মূর্থতা বশতঃ গর্দভের পা ভাঙ্গিতেছি না। অবিচারক রাজার অন্তাচারে তাহা করিতেছি, হফ রাজার হস্তে পতিত হইয়া ক্রেশ ভোগে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা এস্থানে গর্দভ খঞ্জ হইয়া কয়ে জীবন ধারণ করে সেই ভাল। যে দয়্য নৌকা আক্রমণ করিত, তাহার যে মহা আধোগতি হইয়াছে, ইহা কি তুমি অস্বীকার করেতে পার? প্রকৃত পক্ষে অত্যাচারী নিজের উপর অত্যাচার করে, হঃখী হ্র্বলের প্রতি নয়। পরলোকে ঈশ্বরের বিচার সভাতে অত্যাচারিত হঃখী জন অত্যাচারীর গ্রীবা ও শাশ্রু আক্রমণ করিয়া থাকে, হঃখের ভার তাহার স্বন্ধে অর্পণ করে। তখন অত্যাচারীর নিজের মন্তক আপন স্বন্ধে ভার বহ হইয়া উচে। সত্য বটে, এই ক্ষণ গর্দজ্য অত্যাচারীর ভার বহন করে, কিন্তু হায়! পরে সেই হ্র্কৃত্ত, গর্দভের ভার বহন করিবে। হতভাগ্য কে? যদি ইহার বিচার কর, জানিবে যে অন্যকে হঃখ দান কয়িয়া স্থী হয়, সেই ব্যক্তি। সম্পাদের কয়েক দিন মাত্র তাহার লোকের হঃথেতে স্থখ

বোধ। যাহার নিদ্রাকালে মাত্র লোকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করে, সেই হুদর বিহীন হুরাত্মার নিদ্রা ভঙ্গ না হওরাই শ্রেয়ঃ।"

রাজা এই সকল কথা অবণ করিয়া কিছুই বলিলেন না। ব্লক শাখায় অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক অশ্বের পৃষ্ঠ শয্যাকে মন্তকের অবলম্বন করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, নিক্রা হইল না, বারস্বার ক্ষাণ যুবার কথা ভাবিলেন ও সমুদয় রাত্তি জগরিত থাকিয়া কেবল নক্ষত্র গণনা করিলেন। চিন্তা ও উৎকণ্ঠা তাঁহার চক্ষুর বিজ্ঞামের বিশ্ব ছইল। যখন বিহন্ধদের প্রাক্তাতিক ধনি কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার রজনীর কন্ট কিঞ্চিৎ চলিয়া গেল। এ দিকে অনুগামী অশ্বারেণহীগণ সমুদায় যামনী ইতস্ততঃ রাজাকে অন্বেষণ করিয়া প্রত্যায়ে তদীয় তুরঙ্গমের পদাঙ্কানুসরণ ক্রমে সেই গ্রাম প্রান্তে উপস্থিত হইল। তথায় দুর হুইতে সকলে মহারাজকে অশ্বোপরি দেখিতে পাইল, দর্শনমাত সমুদায় সৈন্য সামন্ত পদত্রক্তে তাঁহার নিকটে দৌড়িয়। আসিয়া প্রণিপাত করিল। সেনা শ্রেণীতে সেই ভূভাগ তরঙ্গাকুল সমুদ্রবৎ দেখাইতে লাগিল। রাজাকে আবেন্টন করিয়া পারিষদগণ উপবেশন করিলেন। ভোজনের আয়োজন ছইল। মহা সভা করিয়া সকলে আহারে প্রয়ত হইলেন। আমোদ প্রেমোনে রাজা মত হইয়া উঠিলেন, তখন গত রাজনীর কালের ও ক্ষক যুবা ভাঁহার স্মৃতিপথারত হইল। এক অনুজীবীকে তিনি অংদেশ করিলেন যে সত্তর ক্রয়ককে বাঁধিয়া অগনয়ন কর। আজ্ঞা প্রতিপালত হইল। ক্ষবীবল যুবা দুচরূপে বন্ধী হইয়া রাজ সন্নিধানে আগমন করিল। হুরাত্মা খাতক নিষ্কোষিত তীক্ষ্ণ কর্বাল হস্তে ধারণ করিয়া উপস্থিত, উপায় হীনু যুবার আর প্লায়নের পথ নাই, সে সেই মুহূর্ত্তকে জীবনের শেষকাল জানিয়া যাহা তাহার মনে উদর হইল, বলিতে লাগিল।

যখন নির্দ্ধোর মন্তকোপরি অসি উত্তোলিত হয়, তখন জিহ্বা হুর্জ্জয় বেগা ধারণ করে। যখন কেছ জানে যে শক্রুর আক্রমণ ছইতে আর পলায়নের পথ নাই, তুখন ছন্তে যাছা প্রাপ্ত হয়, সে নির্ভয়ে শক্রুর মন্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

জীবনে নিরাশ হইমা যুবা মহা, সাহসে বলিতে লাগিল " অনির্বার্থা মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। আমি সাহসের সহিত বলিতেছি, তোমার নিষ্ঠুর অত্যাচারে জগতে তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। তোমার প্রপাড়নে শুদ্ধ আমি খেদ করিছেছি, তাহা নয়, পৃথিবীর লোকের অভিযোগ ও বিলাপ। কোটা লোকের মধ্যে এক আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? যদি আমার কঠোর বাক্যে তোমার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইয়া থাকে, শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু মনে রাখিও বিশ্বের লোক তোমাকে কটুক্তি করে। সকলকে কি বধ করিতে পারিবে? কখনই নয়। মৎক্রত তিরক্ষার তিক্ত বোধ হইয়া থাকিলে, তোমার কর্ত্তব্য যে স্থবিচার পরায়ণ ইইয়া সেই ভর্ৎ সনার মূল উৎপাটন কর। অত্যাচার হইতে নিয়্ত খাকাই তোমার অপ্যশঃ নিয়ত্তির উপায়, উপায় হীন নিরপরাধ লোককে বধ করা নয়। যখন অত্যাচার করিয়াছ, আশা করিও না যে লোকে তোমার প্রশংসা করিবে। যখন তোমার উৎপীড়নে প্রজার চক্ষে নিদ্রা নাই, তখন তুমি কিরপে স্থথে নিদ্রা ভোগ কর বুঝিতে পারি না। লোকে শুদ্ধ সন্মুখে প্রশংসা করিলে কি কখন রাজ্যার প্রশংসা হয়? অগোচরে নর নারীর অভিসম্পাতে থাকিলে সভাতে স্থগাতি ঘোষণায় কিছুই ফল নাই?"

এই দকল কথা শুনিয়া দেই প্রজাপাড়ক রাজার মোহমততা চলিয়া গোল, চৈতন্যোদয় হইল—আপনার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। রুষাণ যুবার সাহায়ে দেই গ্রামে তাঁহার জ্ঞানোদয় ও ভাগ্য প্রদম্ম হইল দেখিয়া তিনি উক্ত যুবাকে গ্রামের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করিলেন।

ভদ্র! জ্ঞানী লোকের নিকটে তুমি তত নীতি ও জ্ঞানের উপদেশ পাইবে না, যত দোষাসুসন্ধারী অজ্ঞানীর নিকটে প্রাপ্ত হইবে। তোমার সমুদার আচরণ বন্ধুর চক্ষে উত্তম দেখার, অতএব শত্রুর নিকটে আপন চরিত্র প্রবণ কর। প্রশংসা বাদী ব্যক্তি তোমার বন্ধু নর, ভর্ৎ সনাকারী ই বন্ধু। কটু ভাষীর তিরক্ষার, তোষামোদকারী মিষ্টভাষী বন্ধুর প্রশংসা আপেক্ষা প্রেষ্ঠ। ইহা অবশ্য প্রার্থনীয় যে কেছ ভোমাকে ভর্ৎ সনা না করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে একটী ইন্ধিত যথেষ্ট। ১৫

এক অত্যাচারী যুবার প্রমন্ধ করা যাইতেছে, সে এক দেশের অধিস্থামী

ছিল। তাহার আধিপত্য সময়ে সাধারণের সম্বন্ধে দিবাভাগ রজনী ছিল। তাহার ভয়ে রজনীতে কাহার নিদ্রা ছিল,না। নির্দ্দোধী প্রজাগণ দিনে তদ্বারা বিপদ্ শস্ত, নিশায় সকলে করপুটে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থী ছিল।

একদা কয়েক জন প্রাপীড়িত লোক এক মহা জ্ঞানী ঈশ্বর পরায়ণ ঋষির নিকট ক্রন্দন করিতে ২ নিবেদন করিল "আর্যা! ঈশ্বরকে ভয় করিবার জন্য এই যুবা ভূপতিকে অনুরোধ করুন।" মহর্ষি বলিলেন "প্রিয়তম পরমেশ্বরের পুণ্য নাম যে সে লোকের নিকটে বলিতে আমার কফ্ট হয়। সকল, ব্যক্তি ঈশ্বরের তত্ত্ব এবণের উপযুক্ত নয়। যে সকল লোক ঈশ্বর বিদ্রোহী, তাহাদের নিকটে ধর্মের উচ্চ কথা বলিও না। ধার্মিক জনের নিকটে ই তাহা বলা যাইতে পারে। মূর্থের নিকটে উচ্চ জ্ঞানের তত্ত্ব বলিব না, উয়র ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তম বীজের অপাচয় করিব না। উচ্চ উপদেশ সেই হুরাচার রাজার হৃদয়কে আত্রয় করিবে না, বরং প্রোণের সহিত অসম্ভফ্ট হইবে এবং আমার অসন্তোষ উৎপাদন করিরে। কোমল মধৃন্থের মধ্যে মুদ্রা অন্ধিত হয়, কঠিন প্রস্তারে নয়। আমার প্রতি হৃদয়ের সহিত হুর্ফ্ তের বিরক্তি হওয়া কিছুই আশ্বর্য নহে, যেহেতু সে দক্ষ্য স্বরূপ, আমি প্রহরী।" ১৬

এক জন ধার্মিক তপোধন ছইতে কোন প্রতাপান্থিত রাজা মনঃপীড়া পাইয়া ছিলেন। তপদ্বীর মুখে একটা তিরন্ধার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। অভিমানী ভূপাল তাহাতেই মহা বিরক্ত হন, এবং দেই সাধু পুরুষ্কু কারাগারে বন্ধ করেন। তখন কোন বন্ধু যাইয়া গোপনে তপোধনকে এই বলিল "মহারাজকে এরপ কথা বলা তোমার উচিত হয় নাই।" ঋষি বলিলেন "সভ্যবাণী প্রচার করা তপদ্যার অন্ধ, এক মুহূর্ত্ত আমি কারাগারকে ভ্রম করি না।" গোপনে এই কথা হইয়াছিল, কিন্তু তখনই কোন সুযোগে রাজা তাহা প্রবণ করিতে পাইলেন। তিনি হাদ্য করিয়া বলিলেন "এ তাহার র্থা কপ্পনা। দে কি জানে না যে কারাগারে তাহার মৃত্যু হইবে?" এক জন রাজকিঙ্কর যাইয়া ঋষিবরকে, রাজার এই উক্তি জ্ঞাপন করিল। তাহাতে তিনি বলিলেন "নরপতিকে যাইয়া বল, এই পার্থিব জীবন

মুহূর্ত্তকাল বৈ নয়, সংসার বিরাগীর নিকটে শোক হর্ষ কিছুই নাই। রাজা যদি অনুকূল হন, আমার চিত্ত হর্ষ বিদ্ধারিত হইবে না, যদি শিরদেশ্ছন করেন শোকার্ত্ত হইবে না। তাঁহার প্রভুশক্তি, সৈন্য ও ঐশ্বর্য আছে, আমার পরিজন বর্গ ক্লেশ ও হুর্গতি আছে। অচিরেই মৃত্যুর দারে সেই ভাগ্যবান্ রাজা এবং আমি অভাগা তুল্য দশাপন্ন হইব। তাঁহাকে বল ঐশ্বর্যমদে প্রমন্ত হইও না, আপনাকে পাপাগ্নিতে দম্ধ করিও না। পূর্ব্বকালে অনেক রাজা অভ্যাচারানলে পৃথিবীকে দম্ধ করিয়া তোমা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য-ক্ষম্পন্ন হইরাছিলেন, তাঁহাদের চিহ্নও নাই। তুমি সেইরূপ জীবন ধারণ, কর, আহাতে লোকে তোমার চরিত্রের প্রশংসা করে, মৃত্যুর পর তোমার সমাধির উপর তিরক্ষার না করে। অন্যায় বিধিকে প্রশ্রন্থ দিও না, তাহা হইলে লোকে "এই হুরাত্মাকে ধিক্" এইরূপ বলিবে। ভাবিয়া দেশ, বলবান্ অভিমানে মস্তকোভোলন করিলে কি পরিগামে সেই মন্তক শ্র্মানভূমিতে নত করে না ?"

রাজা এতৎ শ্রবণে রাগান্ধ হইয়া তপোধনের জিহ্বা উৎপাটনের আ-দেশ করিলেন। তাহাতে দেই সত্যত্রত সাহসী পুরুষ বলিলেন "তুমি যে আজ্ঞা করিলে তাহাকেও আমি ভয় করি না, রসনা বিহীন হইয়া থাকিতে আমার ছঃখ নাই। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে জিহ্বাযোগে কথা না বলিলেও প্রভু পরমেশ্বর অন্তরের গুপ্ত বাণী সকল শ্রবণ করেন।"

ছে বন্ধো! যদি সত্যেতে পুণোতে তুমি জীবিত থাক, ইছলোক ছইতে - ব্ৰদায়ের দিন শোক বিলাপ স্থানে তোমার আনন্দ উৎসব ছইবে। ১৭

মৃত্যু কালে নরপাল নওসেরওঁয়া আপন প্রভ্র হরমুজকে এই বলিরা উপদেশ দান করেন। "দীনহীন প্রজার হৃদয় প্রসন্ন রাখিবে,
আত্মন্থথে মত্ত থাকিও না। যদি তুমি শুদ্ধ আপন সথে রত থাক, তাহা
হইলে কেহ তোমার রাজ্যে স্থী হইবে না। ক্রতী লোকের দৃষ্টিতে ইহা
ভাল দেখায় না, যে রক্ষক নিদ্রিত এবং ছাগ পশু ব্যাস্ত দারা আক্রান্ত।
যাও, দীন হীন প্রার্থীর মনোরথ শূর্ণ কর, প্রজা হইতেই রাজার রাজত;
প্রজা মূল স্বরূপ এবং রাজা ক্লক স্বরূপ। বংস! মূল যোগেই ক্লেকর

দুঢ়তা। কোন রূপে প্রজার মনে ছঃখ দিও না, যদি তাছা কর, আপন मूल छे९ शोष्टेन कहित्व। यनि जूमि महल शार्थ यांचेर ज डेम्डा कहा, धर्म शहाहान ঋষিদিগের আশাও ভয়ের পথ (পুণো আশা পাপাতেভয়) বিদামান। কে অত্যাচার ভাল বাসে না ? যে আপন রাজ্যের ক্ষতি দেখিতে চাছে না। যাহার স্বভাবতঃ পুণ্যেতে আশা, পাপের প্রতি ভয় নাই, তদ্ধুরা দেশের শান্তি রক্ষা হয় না। যদি রাজ্য সম্পদের প্রভুহও, তবে তাহাকে যত্নের সহিত রক্ষা কর। যদি তাহা না থাকে, একাকী নিঃসম্বল বট, তাহা হইলে. নিজের মন্তক নির্ব্বিদ্নে রাখ। সে দেশে শান্তির আশা করিও° না, যে দেশে রাজা হইতে প্রজা অসমুষ্ট। অহম্বারী বীর পুরুষকে ভয়. করিও, যে ব্রহ্মাওপতি ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাহা হইতেও ভীত হইও। যে রাজা প্রজার মন বিরক্ত করিয়াছেন, তিনি আর কখন দেশের জীর্দ্ধি সাধন করিতে পারিবেন না। অত্যাচার হইতে অপ্যশঃ ও অকল্যাণ হয়, জ্ঞানী লোকেরাই ইছা বুঝিতে পারেন। আবার বলি, অবিচারে প্রজাক বধ করিও না, প্রজাই রাজত্বের আত্রয় ও বল। ক্রবি জীবী হইতে উপকার পাইয়া থাক, তাহারা কৃষি কার্য্যে শদ্য উৎপাদন করিয়া রাজস্ব প্রদান করে, তমিও উপকার করিয়া তাহাদের মন রক্ষা কর। যাহা হইতে উপকার হয়, তাহার অপকার করা মনুষ্যত্ব নহে। "১৮

নরপতি খোস্রও মৃত্যু কালে স্বীয় পুত্র সিরওয়াকে এই উপদেশ দান করেন। "বৎস! দৃঢ় সঙ্কপূপ থাকিও; প্রজার কল্যাণের প্রতি দৃষ্ট্রির রাখিও; তুমি বিবেক্ বুদ্ধির অবাধ্য হইও না। প্রজা অবিচারক রাজার নিকট হইতে পলারন করে, এবং জগতে তাহার অপযশঃ খোষণা করে। যে রাজার রাজ্য শাসনের মূলে দোষ, অবিলয়ে সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অনাথ আনাথার এক দীর্ঘ নিশাসে অমিত পরাক্রম বীর প্রক্ষ দিগের মহা অকল্যাণ হয়। প্রক জন অনাথা নারীর অভিসম্পাতের অগ্নিতে অনেক নগর দক্ষ হইতে দেখা গিয়াছে। হাঁহার রাজ্যে স্ববিচারে অনাথা সুখে আছে, জগতে তাঁহা গ্রেপেক্ষা ভাগ্যবান্ রাজা কে? সেরাজা যথন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবেন, তথন অনাথার আদীর্বাদ

উচ্চার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রেছ আনিয়া দিবে। যখন সাধু অসাধু কেহই এই পৃথিবীর চির.অধিবাসী নছে, তথন যাছাতে সজ্জন বলিয়া প্রশংসিত হও, তাহাই তোমার করা কর্ত্তর। ধর্ম তীক ঈশ্বর পরায়ণ লোকদিগকে শাসন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিও। ধার্মিক লোক রাজ্য স্থিতির অবলম্বন। যে ব্যক্তি প্রজা পীড়ন করিয়া তোমার ধন রাজির সেন্টা করে, সে তোমার পরম শক্ত ও প্রজার প্রাণের শক্তা। যাহাদের হল্তে পড়িয়া প্রজাগণ কান্তর প্রোণে ঈশ্বরের প্রতি হস্ত উত্তোলন করে, তাহাদের হস্তে শাসন ভার রাখা অপরাধ। যে রাজা সাধু লোকদিগকে প্রতিপালন করেন, তাহার অকল্যাণ নাই। যদি অসংকে আত্রার দান কর, নিজেই নিজের প্রাণের শক্ত হইলে। বিশ্বাস্থাতক অনুচরকে শুদ্ধ চপেটাঘাত করিয়া নিশ্চিত্ত হইও না, বিশ্বাস্থাতক তারু হবলে প্রজাপীড়নোদ্যত শক্তর পৃষ্ঠের চর্ম উৎপাটন কর, মেষপালকে আক্রমণ করার পুর্বেই ব্যান্তের মন্তক ক্ষেদ্ধন কর।" ১৯

যদি ঈশ্বরের বিধি কাহাকে প্রাণে বধ করিতে উপদেশ দেয়, তবে তাহা করিবে। যদি জান হত ব্যক্তির স্ত্রী পুল্র পরিজন ক্রেশ পাইতেছে, তাহা-দের প্রতি অনুগ্রহ কর ও সাহায় করিয়া তাহাদের হঃখ মোচন কর। হরাত্মা অত্যাচারীর অপরাধ ছিল, কিন্তু তাহার উপায় হীন স্ত্রী পুল্রের কি অপরাধ ? স্বীকার করি তোমার শরীর সবল, তোমার দৈন্য বিপুল বিক্রম-শালী, কিন্তু পর রাজ্য গ্রহণে তাহা নিয়োগ করিও না। যখন তুমি কোন রাজ্য অক্রমণ কর, তখন তথাকার অধিবাসীদিগের বিষম কন্ট ভাবিয়া দেখিও। তাহাদের মধ্যে নির্দোষ লোক খাকা আশ্বর্য নয়। যদি তোমার রাজ্যে কোন বিদেশীয় বণিকের মৃত্যু হয়, তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিওনা, নীচতা হইবে। তাহা করিলে তাহার আত্মীয় পরিবার পরস্পর বলাবলি করিবে "উপায়হীন বিদেশে প্রাণত্যাগা করিল, পাষও রাজা তাহার ধন সম্পত্তি হয়ণ করিয়া নিল।" পিতৃহীন শিশু সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, অনাথ হঃখীর দীর্ঘ নিশ্বাসকে উপেক্ষা করিও না। পঞ্চাশ বৎসরের সঞ্চিত মহাযশঃ একটী অপয়ণে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি চির

জীবনের জন্য কীর্তিশালী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কাছার ধনের প্রতিলোভ করিবেন না। যদি তুমি সমগ্র রাজ্যের রাজা হও, এ দিকে অন্যের ধন অন্যায় রূপে গ্রহণ কর, তাছা হইলে তুমি ভিচ্কুক। ধার্মিক লোকেরা অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতে স্বীকার করেন, তথাপি হুঃখীদিগের অন্থি মাংসে উদর পূর্ণ করিতে চাছেন না। ২০

মহানুভব রাজা জম্নেদ এক নদীতীরে প্রান্তর ফলকে এরপ লিখিরা রাখিরাছিলেন "এই নদীকুলে কত লোক আমার নাায় বিজ্ঞাম লাভ করিরাছেন, পরে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া মৃত্যু তবনে চলিয়া গিয়াছেন। স্বীকার করি, আমি বীর পরাক্রমে অনেক রাজ্য জয় করিয়াছি, কিন্তু যখন শাশানে চলিয়া যাইব, তাহার কিছুই সজে লইতে পারিব না। যদি শক্রর উপর তোমার বিজয় লাভ হয়, তাহাকে অন্য যন্ত্রণা দিওনা, ত্রুম রিজ্ঞানী সে বিজিত এই খেদই তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট। শক্রর কঠে অ-সির আঘাত হওয়া অপেক্ষা তোমার পার্ষে বিষয় বদনে তাহার জীবিত খাকাই উত্তম।" ২১

রাজা খোস্রও পণ্ডিতবর সাপুরকে পদচ্যত করিলে সাপুর একদা জীবিকা অভাবে কাতর হইরা নরপালকে এই পত্র লিখেন। "রাজ্যেশর! বিচারপতি! যদিচ আমি ভোমার দরাতে বঞ্চিত আছি, বিস্তু ঈশ্বর কক্ষ্ণ তুমি দরাবান্ হইরা দীর্ঘকাল জীবিত থাক। আমি আপন যৌবন তোমাকে সমর্পন করিয়াছিলাম, এইক্ষণ বার্দ্ধকা, এই অবস্থার আমাকে দূর করিওনা। করেকটী হিতকথা বলিতেছি জ্রবণ কর, রাজনীতি সম্বন্ধে এই আমার শেষ কথা। ভিন্ন রাজ্যের অপরাধীকে যন্ত্রণা দান করিও মা। তাহাকে মাত্র রাজ্য ংইতৈ তাড়িত করিবে। যদি এই পারশ্য ভূমি অপরাধীর জমস্থান হর, তাহাকে এমনে বা তোর্কস্থানে কিয়া রোম রাজ্যে প্রেরণ করিও না। আপন রাজ্যের কণ্টককে অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিও না। যোগের ভিন্ন দেশ বাসী লোকেরা পরস্পর

বলিবে, যে পারশা দেশ হইতে এরপ নীচ লোকই আসিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া ধনী লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবে, দরিত্র উন্নত পদস্থ ছইলে ধন লোভে রাজার ক্ষতি করিতে ভর করে না। দরিক্র ধনাপ-হরণ করিলে অধোবদনে থাকিবে ও আর্ত্তনাদ করিবে। অপহত ধন ডাছার নিকটে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া হুছর। অধাক্ষ যদি বিশ্বাস্থাতক হয়, তৎপ্রতি এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করা কর্তব্য। যদি পরিদর্শক দেই বিশ্বাস্থাতক অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগা দান করে, তাহা হইলে উভয়কেই পদচ্যত করিবে। অধ্যক্ষের পদে ঈশ্বর ভীক লোকের বিনিয়োগ আবগ্যক। 🛥 বিষয়ে গৃঢ় চিন্তা ও বিবেচনা করিবে। এক শত লোকের মধ্যে এক ঁজন অধ্যক্ষের উপযুক্ত লোক পাওয়া ভার। স্বজাতি ও বহুকালের সমকর্মী এরপ হুই ব্যক্তিকে এক স্থানে কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত করা অঁকর্ত্তব্য। হইতে পারে তুই জনে পরস্পর ঐক্য ও প্রণয় স্থাপন করিরা এক জনে চুরি করিবে ঞ্জন্য জনে চুরি গোপন রাখিবে। যদি তক্ষরদিগের মধ্যে পরস্পর অপ্রণয় ও অবিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহারা বণিকের সম্পত্তি অপহরণে সাহসী হয় ना। कांशरिक शेमहाङ करिया शोकिरल किय़ कांलाखत ু তাহার অপরাধ ক্ষমা কর। এক জন প্রার্থীর মনোরথ পূর্ণ করা সহজ্ঞ বন্ধীকে বন্ধন মুক্ত করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকার্য্য। বিশ্বাসী স্থদক সচ্চরিত্র লোককে রাজ কার্য্যের শুল্প ব্যরহা রাখিবে। তাহা হইলে তোমার মনো-রথ রজ্জু ছিল্ল ছইতে পারিবে না। পিতা যেমন পুলের প্রতি ক্রোধ -প্রকাশ করেন, স্মবিচারক নরপাল ভৃত্যের প্রতি তদ্ধপ করিয়া থাকেন। কখন তাহাকে শান্তি দান করিয়া ছুঃখিত করেন, আবার কখন ভাহার চক্ষুর জল মোচন করেন। যদি কোমল ভাব ধারণ কর, ভৃত্য সাহসী শক্র ছইবে; যদি উগ্র ছও, বিষয় ছইবে। চিকিৎসক যেমন অন্ত্রও করেন এবং ঔষধ বিলেপন করিয়া ক্ষত স্থানের যন্ত্রণা দূর করেন, তজপ এ স্থলে ও কঠোরতা এবং কোমলতার প্রয়োগ আবশ্যক। প্রসন্নাত্রা বীর্যবান্ বলান্য ছও, যথন ঈশ্বর সকলকে প্রেম করেন, তুমিও সকল লোককে প্রেম কর। ভূত পূর্ব্ব সত্রাট্দিগের কথা স্মরণ কর, মৃত্যু বোগে তোমার সম্বন্ধেও তাছা ভাবিও। অমর হইয়া কেছই এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই,

কিন্তু জগতে বাঁহার স্থাতি রহিরাছে, তিনি অমর বটেন, বাঁহা হইতে জলাশর, সেতৃ, অথিতি শালা প্রভৃতি স্থাপিত রহিয়াছে, তিনি ইহ লোক পরিতা গা করিয়া থাকিলেও মৃত নহেন। বাঁহার মৃত্যুর পর স্মরণীয় কিছই নাই, তাঁহার জীবন রক্ষ ফল প্রদ্র করে নাই। যে ব্যক্তি সাধা-রণের কল্যাণকর কোন চিরস্থায়ী অনুষ্ঠান না করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, তাহার আদ্ধ কার্যো বিমুখ থাকা কর্ত্তব্য। যদি ইচ্ছা কর যে জগতে তোমার খ্যাতি হয়, তবে মহাজনদিগের খ্যাতি বিলোপের চেম্টা করিও না। কত লোক তোমার ন্যায় স্থাখর্ষ্য সম্পদ্ রাখিতেন, পরে সমুদার পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু লোকে চলিয়া গিয়াছেন। কেহ ইহলোকে সুযশঃ রাখিয়া গিয়াছেন, কেছ চির স্থায়ী অপ্যশঃ। মনোযোগের সহিত অন্যের হুঃখ কাহিনী প্রবণ কর, কথা শেষ হইলে তদ্বিষয়ে বিবেচনা কর। অপরাধীকে অপরাধ ভূলিতে দেও, দে যদি আত্রয় প্রার্থনা করে আত্রয় দান কর। প্রথম অপরাধে অপরাধী বিনয় ও অনুতাপের সহিত আঞ্চঃ প্রার্থনা করিলে তাহাকে সংহার করা কর্ত্তব্য নয়। প্রথমে অনুযোগ কর, যদি তাছাতে ফল না দর্শে, দত দেও এবং কারাগারে প্রেরণ কর। যদি কাছারও অপরাধ দেখিয়া তোনার মন উত্তেজিত হয়, তখন শাস্তি দানে সতর্ক ছইবে। মণি খণ্ড ভগ্ন করা সহজ্ঞ, কিন্তু সেই ভগ্ন মাণিক্যকে পুনঃ সংযোগ করা সহজ নয়। ২২

পরাক্রান্ত ভূপাল! তুমি হুর্বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিও না। সংসার স্বর্ধনা এক ভাবে থাকে না, মনে রাখিও কখন হুর্বল ও সবল হইয়া থাকে। ক্ষীণান্তের হস্তকে আক্রমণ করিয়া ব্যথা দিও না, এক সময় স্থান্থাগ পাইলে সেই ক্ষীণ দেহী ভোমার উপার হস্ত ক্ষেপা করিবে। অনুরোধ করি, কাছার চরণ বিচালিত করিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিও না, তাছা করিলে পরে যখন তুমি পদ শুলিত হইয়া পড়িরে, তখন উঠিতে আর কাছার অবলম্বন পাইবে না। ধন সংগ্রহ অপেক্ষা লোকের মন সংগ্রহ ক্ষেত্তর কার্য্য। মনুযোর মনে যন্ত্রণাদান অপেক্ষা ধনাগার শ্র্ম থাকা ও উত্তম। কাছার কার্য্যের ক্ষতি করিও না, তাছা করিলে তোমার কার্য্যে অনেক বিদ্ধ আদিবে। ছে হুর্বল!

প্রবল হইতে অত্যাচার পাইয়া ধৈর্যাবলম্বন কর, তাহা হইলে এক দিন তুমি অত্যাচারী প্রবল্ অপেক্ষা সবল হইবে। ২৩

তুমি প্রবল সাহসে অত্যাচারীকে প্রতি ফল দান কর, বলের বাস্তু অ-পেক্ষা সাহসের বাস্তু শ্রেষ্ঠ। উৎপীড়িতের বিষণ্ণ মুখের উপর হে উৎপীড়ক! হাস্য করিও না, মনে করিও যে এক সময় তোমার দশন পঙ্ক্তি উৎপাটিত হইবে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের জন্যই ব্যস্ত, পণ্যভারাক্রান্ত গর্দ্ধতের ক্রেশ চিন্তা করেন না। স্বীকার করিলাম ধরা-পতিত ত্র্ব্বল দিগের মধ্যে ভূমি কেহ নও, কিন্তু কাহাকে পদম্বানিত দেখিয়া কোন্ প্রাণে স্থান্থির ভাবে দিগোরমান থাক ?। ২৪

প্রিয় দর্শন ! সংসার নিত্য নয়, সংসারে আশা পূর্ণ হয় না। দিবা
রঙ্গনী কি অবিশ্রান্ত চলিরা যাইতেছে না ? সলিমানের সিংহাসন কি এইক্ষণও স্থিতি করিতেছে? দেখিতেছে না যে পরিণামে তাহা বিনাশ দশা
প্রাপ্ত হইয়াছে? কেবল প্রকৃত জ্ঞানে ও স্মবিচারেতেই সলিমানের নাম
জীবিত রহিয়াছে। এজগতে কোন্ ভূপতি যথার্থ সম্পদ্ লাভ করিয়া
গিয়াছেন? যিনি প্রজাহিত কার্যো, ত্রতী ছিলেন। যাঁহারা রাজ্য সম্পদ্
লাভ করিয়া তদ্বারা হিতামুর্তান করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সম্পদ্ই পথসম্বল হইয়াছে। যাহারা তদ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করে নাই, তাহারা সম্পদ্
প্রথিবীতে ফেলিয়া খেদের সহিত চলিয়া গিয়াছে। ২৫

আজুম দেশীর প্রজা পাড়ক ভূপতির রপ্তান্ত কি অবগত আছ? এইক্ষণ তাহার সেই রাজ্যধ্য প্রতাপ কিছুই নাই। পণ্য জীবীদিগের প্রতি
সেই অত্যাচার নাই। দেখ, সেই হুর্ক্তের হন্ত দিয়া পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ
লোকের প্রতি কত অত্যাচার আদিয়াছিল, কিন্তু পৃথিবী পূর্ব্বৎ স্থিতি
করিতেছে; অত্যাচারী আপন পাপ রাশি ক্ষম্পে ক্রিয়া চলিয়া গিয়াছে।
লোকান্তরে কেবল স্মবিচারক রাজাই স্বর্গ নিকেতনে শাতল ছায়ায় স্থিতি
করেন। ধর্ম পুস্তকে কি পাঠ কর নাই যে ক্রত্ততাতে সম্পদের রিজ হয় ?

রাজন্! যদি পৃথিবীর এই অস্থায়ী রাজ্য সম্পদের জন্য তুমি রুভজ্ঞ হণ্ড, অবিনশ্বর রাজ্যৈশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারিবে। যদি, রাজত্ব পাইরা অত্যাচার কর, সেই রাজত্ব পদ হারাইরা ভিক্ষুক হইবে। যে রাজ্যে হর্বল প্রজা হুংখ ভারাক্রান্ত, সে রাজ্যের রাজার আহার নিদ্রা স্থখ ভোগে পাপ। প্রজাকে একটা সর্যপ কণিকা তুল্যও উৎপীড়ন করিও না। রাজা রক্ষক, প্রজাগণ মেষ পাল স্বরূপ। যদি রাজা হইতে অবিচার ও শক্ততা হয়, তবে তিনি রক্ষক নন, শার্জ্বল। ২৬

এ কথা বলিও না যে রাজ্যাধিপত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ পদ নাই।
আমি বলি, এক জ্লন ঋষির বৈরাগ্য রাজ্যে যেরপ স্থ আছে, তাহা দ্রাটের রাজ্যে নাই। "লঘুভার ব্যক্তি সহজে সংসার সমুতীর্ণ হয়" ধর্মপুস্তকের এই সার কথা, জ্ঞানী লোকেরা ইহা বিশ্বাস করেন। দরিদ্র
খতৈক ক্ষটিকার জন্য চিন্তিত থাকে, রাজা একটা রাজ্য প্রাস করিবীর
জন্য ব্যস্ত থাকেন। যদি দরিদ্র সায়ংকালে এক থণ্ড কটিকা প্রাপ্ত হয়,
তবে সে গ্যাম রাজ্যাধীশ্বরের ন্যায় স্থেখ নিশা যাপন করে। যতদিন
জীবিত থাকা, তত দিনই সংসারে স্থখ হুংখ ভোগা, মৃত্যু হইলে আর
এই পার্থিব স্থখ হুংখের কোন অধিকার থাকে না। তখন এই মন্তকের
উপর কি রাজমুকুট বা কর ভার অর্পণ কর, উভয়ই স্নান। মৃত্যু আক্রেন
মণ করিলে একজন দেশাধিপতি এবং এক কারাগারবাসী উভয়ই তুল্য।
কিছুতেই প্রভেদ করা যায় না। ২৭

হিতকারী লোকের অহিত হয় না, যিনি কল্যাণ সাধন করেন, তিনি অকল্যাণ লাভ করেন না। অহিতকারীরই পরিণামে অহিত হয়। বিশ্চিক কাহাকেও দংশন করিতে আসিয়া অক্ষত শরীরে পুনর্বার স্বীয় গর্ত্তে প্রেশ করিতে পারে না'। রাজন্! তোমার অন্তরে হিতৈবণা না থাকিলে তোমার হৃদরে আর কঠিন প্রস্তরে বিশেষ প্রভেদ নাই। ভূল বলিলাম, যেহেতু প্রস্তর ও লোহেতেও হিত সংসাধিত হয়, তোমাতে তাহা হয় না। পাষাণ ষাহা অপেক্ষা মেঠ, এক্লপ পাপাশয় ব্যক্তির মৃত্যু প্রার্থনীয়।

দ্কল মনুষ্য বন্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। হুট মনুষ্য অপেক্ষা পশু শ্রেষ্ঠ, দহদয় ব্যক্তিই পশু জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটেন। কিন্তু সে দকল লোক নয়, মাহারা মানব মগুলীর প্রতি হিংজ্ঞ শ্বাপদের ন্যায় আচরণ করে। যখন মনুষ্য আহার নিদ্রা ব্যতীত কিছুই জানে না, তখনও সে পশু অপেক্ষা কি অধিক প্রাধান্য রাখে? যে ব্যক্তি মহত্ত্বের বীজ বপন করে নাই, মহত্ত্বের শুভ ফল ভোগ করিতে সে সক্ষম হয় না। আমার জীবনে আমি কখন এ কথা শ্রবণ করি নাই যে হুট লোকের ইট সাধিত হইয়াছে। ২৮

সাবধান! আলস্য নিদ্রা ভোগ করিও না, রাজ্যাধিপুতির স্থখ নিদ্রার পাপ। হর্বলিদিগের হুঃখে সহামুভূতি কর। দৈব পরাক্রমকে ভর করিয়া চল। হর্বলের সঙ্গে মল ক্রিয়ায় প্রারত হইও না, যদি সেই হীনবল লোক দ্বারা তুমি মল্লে পরাস্ত হও, অতি লজ্জার কারণ হইবে। দণ্ডারমান ব্যক্তিকে পতিত লোকে আক্রমণ করিয়া পাতিত করিলে অত্যন্ত য়ণার বিষয় হয়। নির্মাল হৃদয় সদাশয় ভাগ্যবান্ লোক বিচক্ষণতার সহিত রাজ মুকুকট ও সিংহাসন রক্ষা করেন। উপদেশ স্বেচ্ছাচারী লোকের নিকট তীক্ষ্ণ বোধ হয়, কিন্তু তিক্ত ঔষধে রোগের উপকার হইয়া থাকে। ২৯

এরাক দেশের এক রাজার প্রাসাদ নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া কোন দীন
ক্রীন অনাথ এরপ বলিরাছিল "রাজন্! তুমিও এক দ্বারের ভিক্ষুক, অতএব তোমার দ্বারে সমাগত উপায় হীন অনাথ দিগকে নিরাশ করিও না।

হংখীর হৃদয়ের হৃংখ বন্ধন মোচন কর, তাহা ইইলে কখন তোমার মনে হৃংখ

ইইবে না। অত্যাচার প্রাপ্ত বিচারাখীর মনের উদ্বেগ রাজাকে রাজ্যভক্ত করে। যদি তুমি রাজ ভবনে অর্দ্ধ দিবা স্থখ নিদ্রোয় যাপন কর, তাহা

ইইলে বিচারাখী বাহিরে আতপ তাপে দয় ইইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি
রাজার নিকটে বিচার লাভ করিতে পারে না, বরং অবিচার লাভ করে,

দৈখর তাহার বিচার করিয়া থাকেন। তি০

যদি উচ্চ আকাশ তোমার বিশ্রামাগার হয়, তুমি বিচারার্থীর আর্ত্তনাদ করেপে শ্রবণ করিবে? এই ভাবে শয়ন করিও, যদি কোন হৢঃখী বিচারের জন্য ক্রন্দন করে, যেন ভাহার বিলাপ ধনি শুনিতে পাও। প্রবল হইতে আত্যাচার পাইয়া হুর্বল তোমার নিকটে রোদন করে, উহা কেবল হুর্বলের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং সেই আত্যাচার তোমার প্রতিও বটে। কুকুর কেবল প্রধিককে দংশন করিল, তাহা নহে, কুকুর স্বামী গৃহস্থও সেই দংশনের অংশী বটে। সাদি! তুমি বাক্যে হুর্জ্জয় হইয়া উঠিলে, যখন অদি হস্তে ধারণ করিয়াছ, জয় করিতে থাক। যাহা জান সরল ভাবে বল, রথার্থ কথা বলা বিধেয়। উৎকোচ গ্রাহী হইও না। সত্য গোপন করিপ্রকান। যদি হিতোপদেশ না কর, অন্য কথা বলিও না। জিহ্বাকে রোধ করিয়ারাধ। ৩১

यु (ठुकी) क्रिट्रल विवास विमयान ना क्रिया ও अटनक कार्या मार्रन করা যায়। সংগ্রাম অপেক্ষা শক্রর সঙ্গে প্রীতি সন্মিলন শ্রেয়ন্তর। ষদি অরাতি দলকে বলে পরাস্ত করিতে না পার, সম্ভাব প্রদর্শন ও উপঢ়োকন দানে বিবাদের দার বন্ধ রাখিবে। যদি সপত্ন হইতে অনিষ্টের আশক্ষা থাকে, তবে উপকার রূপ নহেষ্যি প্রয়োগে তাহাকে বাধ্য কর। শক্রর উপর অত্যে কণ্টক বর্ষণ না করিয়া ধন বর্ষণ কর। উপকার অস্ত্রে তাহার তীক্ষ্ণ দন্ত ভগ্ন কর। অনেক সময় বিনয় মধুর ব্যবহারে রাজ্য রক্ষা করিতে ছয়। শত্রুর ইস্তকে দংশন না করিয়া চুম্বন কর। যথাবিদ্যি উপায় প্রয়োগে মহাবীর রোন্তমের ন্যায় পরাক্রান্ত লোককেও বন্দী করা যায়। সুযোগ মতে গাত্র চর্ম উৎপাটন করিয়া শক্রকে শিক্ষা দিবে। কিন্ধ্র পরে তাছার সঙ্গে বন্ধুর নাায় প্রীতি বিনত্র ব্যবহার করিবে। প্রর্থল লোকের সংগ্রাম বলিয়া কোন সংগ্রামকে উপেক্ষা করিও না। জল বিন্দু দকল দিলিত হইয়া প্রবল শ্রোতঃ হইতে দেখা গ্রিয়াছে। যত দুর পার ললাটে কোধের চিহ্ন প্রদর্শন করিও না। কেছ তোমার তুর্বল শক্ত হওয়া অপেকা ও বন্ধু হওয়াই শ্রেয়ঃ। যাহার শক্ত সংখ্যা বন্ধু অপেক্ষা অধিক, তাহার শত্রু মহা পরাক্রান্ত হয়, বন্ধু নিন্তেজ হইয়া

যার। যে সৈন্য তোমা অপেক্ষা অধিক শৌর্যাশালী তাহার স্তে সংগ্রাম করিও না। তীক্ষ্ণ ছুরিকা মুখে অঙ্গুলির আঘাত করা বিপদের কারণ হয়। যদি বিপক্ষ দল অপেক্ষা তুমি প্রবল বট, তাছা ছইলে সেই হর্মান দলের সঙ্গেও বল প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। যদি শতা হন্তীর ন্যায় বলবান্ ও শার্দালবৎ সংগ্রাম কুশল হয়, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করা অপেক্ষা আমি সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ বলি। যদি শক্ত সন্ধির প্রার্থনা করে, অসমত হইও না। যদি যুদ্ধ আকাজ্ফা করে বিমুখ থাকিও না। বীরত্ব প্রদর্শন সহস্র গুণে প্রতাপ ও গৌরব° রাদ্ধ করিয়া ভাষী সংগ্রামের পথ রোধ করে, যদি শক্ত নিতান্তই যুদ্ধের জন্য িতামার প্রতি ধাবিত হয়, তাহাতে তুমি সংগ্রামে লিপ্ত হইলে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইবে না। সমর প্রার্থনা করিলে অগ্রসর হও, এ রূপ হিংসা স্থানে অনুগ্রহ প্রদর্শন পাপ। যদি নীচ প্রকৃতি প্রতিদ্বনীর সঙ্গে সহীস্য মুখে আদর ও বিনয় সহকারে কথোপকথন কর, তাহা হইলে তাহার অহঙ্কার ও অবাধ্যতা ব্লদ্ধি পাইবে। শত্রু কাতরভাবে তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলে মন হইতে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা দূর কর। ক্ষমা প্রার্থনা করিলে দয়া প্রদর্শন কর, তাহার দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা কর। প্রাচীন পুরুষ-দিগের প্রদর্শিত উপায়কে উপোক্ষা ক্রিও না, বয়োরদ্ধেরা অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ বটেন। যুবকেরা করবালের সাহাযো এবং প্রাচীনগণ অভি-জ্ঞতাবলে ধাতুময় হুর্তেদ্য হুর্গকে বিচর্ণ করেন। সংগ্রামে প্রব্ত হুইলে ্রকান পক্ষের জয় পরাজয় হয় বলা যায় না। নিজের প্রাণ রক্ষার সন্ধান স্থির করিয়া রাখিও। যখন দেখ,উভর দলে পরস্পর তুলাভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, তুমিও সাছসের সহিত সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গ কর। যখন দেখিলে তোমার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তখন নিজে প্রস্থানের চেষ্টা কর। যুদ্ধ করিতে করিতে অরি চক্রের ভিতরে প্রবেশ করিলে তাছাদের পরিচ্ছদ ধারণ করিও। তোমার মঙ্গে সহস্র সেনা, শত্রুপক্ষে হুই জন মাত্র, তাহা হইলেও শত্রুরাজ্যে রজনীতে স্থিতি করিও না। তামসী নিশার সুরক্ষিত গুপ্ত স্থান ২ইতে পঞ্চাশ<sup>®</sup>জন অশ্বারত পঞ্চশত অশ্বারোছীর ন্যায় বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে। যদি যামিনীযোগে গমনাগমন করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমতঃ শক্রর স্থরকিত গুগুড়মি সকলে সাবধান ছইবে। উভয় দলের সেনা নিবেশের ব্যবধান দশ ক্রে-শের অধিক হইলে, তুই দিক হইতে দৌড়িয়া আসিয়া পরস্পর সমুখীন সংগ্রাম করিতে পথত্রান্তি বশতঃ সেনাদিগের বল বিক্রম হাস হয়। তুমি আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতে থাক, বিপক্ষ সৈন্য জাট দশ কো-্রের পথ অতিক্রম পূর্বেক পরিশ্রান্ত হইরা তোমার সমুখে উপস্থিত হইলে ুমি নৃতন বলের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ কর। সেই নির্বোধ শত্রু-সেনাই এই ভাবে অগ্রসর হইয়া স্বয়ং নিজের অনিষ্ট সাধন করিবে। যুদ্ধে বিজয়ী হইলে পলায়িত শত্রুর পশ্চাদাামী হও, যেহেতু তাহা ক-রিলে তাহারা পুনর্মিলিত হইয়া সহজে আর তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। বিপক্ষের অনুসরণক্রমে একাকী অনেক দূরে চলিয়া যাইও-না। নিজের দেনানিবছ হ**ইতে দূরে পতিত হও**য়া উচিত নয়। তুমি দৈনিকবৃাহ হইতে দূরে পড়িয়াছ, পলায়িত শত্রু নিকটে, এ দিকে বায়ুভব্ন ধূলি উড্ডীন হইয়া মেঘাবলীর ন্যায় চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে, এমত সময়ে স্মযোগ পাইয়া শত্রু তোমাকে আক্রমণ পূর্বক অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ করিতে পারে। শক্রর শিবির বিলুঠনের জন্যে সমুদায় সেনা ্রেরণ করিও না। রাজার পশ্চাৎ ভাগ বাছিনী শূন্য থাকা উচিত নছে। আপন সৈনোর প্রতি দৃষ্টি রাখা, যুদ্ধ করা অপেক্ষা রাজার প্রধান कर्डवा। ७२

যে সকল পুরুষ এক বার বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাছাকে উপযুক্ত রূপে পদোরত করা উচিত। তাছা ছইলে সংগ্রামে সঙ্কুটিত ছইবে না, প্রাণ দানে প্রস্তুত ছইবে। সেনা রুদ্দকে বিশ্রামের সময় সস্তুক্ত রাখ, তবে মুদ্দকালে উপকার করিবে। শক্রু দলে রণ বাদ্য বাজিবার পুর্বেষ বীর পুরুষদিগোর হন্তে প্রীতি চুম্বন প্রদান কর। সৈন্য দ্বারা শক্রুর আক্রেমণ-ছইতে রাজ্যকে রক্ষা কর, এবং অর্থ দ্বারা সৈন্য রক্ষা কর। সেনা সন্তুপ্ত ও সন্তুক্ত থাকিলেই শক্রুর উপর রাজ্য জয় লাভ করিতে পারেন। যে স্বীয় মন্তকের মূল্য স্বরূপ বেতন লাভ করে, এরপ সেনার কক্ট ছয়, ইছা বিচার সন্ধত নছে। ভৃতি লাভে বঞ্চিত থাকিলে সেনা গণ ছপ্তে করবাল ধারণ করিতে ক্লেশানুভব করে। সে রণ স্থানে কি বীরত্ব প্রদর্শন করিবে? যথন তাছার হস্ত মুদ্রা শূন্য। ৩৩

সংগ্রামে বীর পুরুষ দিগকে প্রেরণ কর। সিংহের যুদ্ধে সিংহকে প্রেরণ কর। বহুদর্শী প্রাচীন যোদ্ধার অভিমতানুসারে কার্য্য কর, যেহেতু পুরাতন ব্যাদ্ধের অনেক রপ শিকার পরীক্ষা থাকে। অসিধারী মুবাদিগকে তত ভয় করিও না, এক জন অভিজ্ঞ রদ্ধকে শঙ্কা করিও। সিংহ-বিক্রম শুরুবকগণ রদ্ধ শশকের বৃদ্ধি কৌশল জানে না। বহুদর্শী লোক অভিজ্ঞতাশালী হয়, যেহেতু অনেক প্রকার শীতোফতা তাহার পরীক্ষা থাকে। স্বৃদ্ধি ভাগাবান্ যুবা রদ্ধের উপদেশ অগ্রাহ্য করে না। যদি তুমি স্বরাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাও, উচ্চ কার্য্যের ভার নব্যুবকের হস্তে অর্পণ করিও না। যে সকল ব্যক্তি অনেক বার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সে সকল লোক ব্যতীত অন্য কাহাকে সেনাপতি করিও না। মৃগয়া-কুশল য়ুকুর ব্যাঘু দেখিয়া পলায়ন করে না। বরং অপ্রেক্ষিত-সংগ্রাম ব্যাঘ্র শশক হন্ততে পলায়িত হয়। ৩৪

স্থবিখ্যাত বীর গার্গিণ সংগ্রামোদ্যত শক্তর্ধারী পুল্লকে এই উপদেশ
দিয়াছিলেন "বংস! যদি তুমি দ্রীলোকের ন্যার পলায়ন করিতে
চাও, যুদ্ধন্দেত্রে গমন করিও না—সংযুগীন বীর পুরুবদিগের মর্যাদা বিলোপ
করিও না। যে সেনানারক যুদ্ধকালে পৃষ্ঠ ভদ্ধ দের, সে শুদ্ধ আপনাকে
অপমানে বধ করে তাহা নয়, খ্যাতিশালী বীর পুরুষদিগকেও বধ করে।
ছই জনই এক লক্ষ্য এক বাক্য এক পাত্রভোজী প্রাণপণে যুদ্ধে প্রারত্ত,
এরপ হই বন্ধু হইতেই সংগ্রামে বীরত্ব প্রকাশ পার। ভাতাকে সপত্র
হস্তে আক্রান্ত দেখিয়া পলায়ন করিতে তাহার খেদ হয়। যখন দেখিবে
বন্ধু তোমাকে সাহায়্য করিতে বিমুখ, তখন পরাজয়কেই ক্লতার্থ
মানিবে। ৩৫

রাজন্! দুই ব্যত্তিকে তুমি প্রতিপালন করিও। এক পণ্ডিত, দ্বিতীয় বীর পুরুষ। যিনি পণ্ডিত ও বীর পুরুষকে পালন করেন, তিনি সমুদায় ভাগানবান রাজাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি লেখনী ও তরবারকে গ্রেছণ করিল না, তাহার যদি মৃত্যু হর,খেদ নাই। লেখনীধারী ও অসিধারী দুই ব্যক্তিকেই সমাদরে সংরক্ষণ কর। তুমি সন্ধীত ব্যবসায়ী নও, স্ত্রীলোকও নও। প্রতিদ্দিনী যুদ্ধের আয়োজনে প্ররুত্ত, তুমি স্বরাও গান বাদ্যে প্রমন্ত হইবেইছা পুরুষকার নহে। অনেক ভাগ্যবান্ধন সম্পন্ন লোক এরপ উপেক্ষায় ও আমোদ প্রমোদে বিনফ হইয়াছে, ধন সম্পত্তি ভাঁছাদের হস্ত্যুতে হইয়াছে। ৩৬

আমি শক্রর সংগ্রামকে ভর করিতে বলি না, তুমি সন্ধির ঘোষণাতে সমধিক ভীত হইও। অনেক লোক দিবা ভাগে সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু নিশাকালে নিক্রিত ব্যক্তির উপর সৈন্য প্রেরণ করেন। কবচধারী বীর পুরুষদিগের স্বখ নিজাভোগ কর্ত্তব্য নয়, যুবতীগণের জন্য শ্যাণ বিস্তৃত থাকে, বিক্রমশালী যুবকগণের জন্য নয়। শয়নগগারন্থিত যুবতী জনের ন্যায় প্রকৃত বীর পুরুষ অন্ত্র শক্ত্র শ্রুন্য হইয়া শিবিরে শয়ন করিয়া থাকেনা। গোপনেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য, যেহেতু, শক্রে

হুই জন শত্র নিকটে, তাহারা হুর্বল, তাহা হইলেও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নর। সেই হুই শত্রু যদি পরস্পর মিলিত হুইয়া ষড় যন্ত্র করে, তাহাদের হুর্বল বাত সবল হইতে পারে। সেই হুইয়ের এক জনের মন নানা কোশলে ভুলাইয়া রাখিতে চেফা কর, অন্য জনের অন্তিত্ব বিলোপ কর। যদি কোন বলবান্ শত্রু আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করে, সে সময় আসি কার্যকর হুইবেনা, এছলে কৌশলের খজা ধারণ করিতে হুইবে। যাও, উক্ত বিপক্ষের সঙ্গে প্রণয় স্থাপন কর। তাহা হুইলে তাহার বল খর্ম্ম হুইবে। তা

যদি শক্রর সৈন্য মধ্যে পরস্পর বিবাদ, অসম্দিলন উপস্থিত দেখ, তুমি শ্রীয় করবাল কোষের ভিতরে পুরিয়া রাখ। ব্যাঘ্রদল পরস্পর কলছ করিতে থাকিলে, ছাগ পশুর আর ভাবনা কি? যখন শক্রতে শক্ততে বিবাদ হয়, তথন তুমি বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গে নিশ্চিন্ত থাক। ৩৯

যখন যুদ্ধান্ত ধারণ করিবে তখন সিদ্ধার গোপনীয় পথকে রোধ করিও না। যেহতু অনেক সংগ্রামকুশল বীর প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে এবং গোপনে সৃদ্ধির প্রার্থী থাকে। রণক্ষেত্রে সমাগত শব্রু সেনানীর মন গোপনে অনুসন্ধান করিও, হইতে পারে যে সে তোমার বলীভূত হওয়ার ইচ্ছা রাখে। যদি শক্রু দলের প্রধান ব্যক্তি তোমার হস্তে ধরা পড়ে, তাহার প্রাণসংহারে বিলম্ব করিও। তখন তোমার পক্ষেরও কোন প্রধান লোক শক্রর হস্তে পতিত থাকা বিচিত্র নহে। যদি এ সময়ে তুমি শব্রু দলপতিকে বধ কর, তবে শব্রু হ্বীয় দলের প্রধানকেও জীবিত দেখিতে পাইবে না। যে বন্ধীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, সময়ে যে তাহার বন্ধী হওয়া বিচিত্র নয়, এ বিষয়ে সে শক্ষা রাখে না। কে বন্ধী-দিগের প্রতি অনুকূল, যে কোন সময়ে হ্বয়ং বন্ধনের যাতনা ভোগ করি-য়াছে। যদি বিপক্ষ পক্ষের কোন প্রধান ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, এবং তুমি তাহার প্রতি সদ্বাবহার কর, অন্য লোকেও তোমার শরণাপন্ন হয়, এবং তুমি তাহার প্রতি সদ্বাবহার কর, অন্য লোকেও তোমার শরণ লইবে। শত বার শক্রর প্রতি আক্রমণ করা অপেক্ষা দশ জন শক্রর মন প্রেম্বার বশীভূত করা প্রেয়ঃ। ১০

## অফীম অধ্যায়।

## বিবিধ বিষয়।

নরপতি তাকস্ আপন অমুচরগণের নিকটে একটা গোপনীয় কথা বলিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে অন্য কাহার সন্নিধানে ইহা প্রকাশ না করে। এক বৎসর কাল এই রহস্য অন্তরকে অতিক্রম করিয়া জিহ্বা স্পর্শ করিয়াছিল না। কিন্তু পরে এক দিন পৃথিবীময় প্রচার হইয়া গোল। ইহাতে রাজা কুদ্ধ হইয়া সেই রহস্যভেদী অনুচর রন্দের মন্তক ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। তখন এক জন ভৃত্য-সবিনয়ে নিবেদন করিল "মহারাজ! কিহ্নরিগিকে বধ করিবেন না, ভাবিয়া দেখুন এই অপরাধ আপনারই বটে। প্রণালীর মুখ আপনি পূর্বের বদ্ধ করিলে, এই জলপ্লাবন দেখিতে হইত না।"

তুমি কাহার নিকটে রহসাভেদ করিও না, তাহা হইলে কেহ তাহা যাহার তাহার নিকটে বলিবে না। মণি মুক্তা কোষাধ্যক্ষদিগের হস্তে অর্পণ কর, কিন্তু রহসা আপনার হৃদয়ে রক্ষা কর। যে পর্যন্ত তুমি কথার ব্যক্ত না কর, সে পর্যন্ত রহসোর উপর তোমার কর্তৃত্ব রহিল, বলা হইল কি তোমার উপর তাহার আধিপতা হইল। হৃদয়-কৃপে রহসা, বন্ধী দৈতা হরপ; তাহাকে বাগিজিয়ের উপর আগমন করিতে দিও না, সে বেগে প্রস্থান করিবে। এইরূপ কথা বলিও না, যাহা প্রকাশ পাইলে কোন ব্যক্তি তদ্বারা বিপদ্রান্ত হয়। এক নির্মোধ গৃহস্থকে তাহার বৃদ্ধিমতী স্ত্রী এই স্থলর বাকাটী বলিয়াছিল "শুভ কথা বল, অন্যথা সেনি হইয়া থাক।" ১

কভকগুলি লোক কুণ্নিত গান বাদ্যের আমোদে মন্ত ছিল। এক জন ইহা দেখিয়া অন্যায় ভাবিয়া তাহাদের ঢোলক ও সারক্ষ যন্ত্র ভাঙ্গিয়া কেলিল। মন্ত ব্যক্তিগণ,তৎক্ষণাৎ সারক্ষের তারের ন্যায় তাহার কেশ টানিয়া ধরিল। ঢোলকের ন্যায় সে ভাহাদের দ্বারা মুখে চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইল। রক্জনীতে প্রহারের যন্ত্রণায় তাহার নিজা হইল না। পর্মদন নীতি শিক্ষক তাছাকে এই উপদেশ দিলেন "যদি চাও যে ঢোলকের ন্যায় মূখে আঘাত না হয়, হে ভাতঃ! তাহা হইলে সারন্ধ যন্ত্রের ন্যায় মন্তক নত করিয়া থাক।" ২

কোন ব্যক্তি অত্যন্ত আত্মলাঘা করিয়াছিল। কেছ তাছাকে ভর্মনা করিয়া—পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দানে দূর করিয়া দিলেন। সে হতভাগ্য অপমানিত ছইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন কোন বহুদর্শী বিচক্ষণ লোক আসিয়া বলিলেন "হে আত্মাভিমানিন্! যুদি কলিকার নাায় ভোমার মুখ বন্ধ থাকিত, তবে প্রফুল পুষ্পের নাায় ভোমার গাত্রাবরণ অদ্য কেছ ছিন্ন দেখিত না।"

অসার লোকের। শূন্যগর্ভ তানপুর যন্ত্রের ন্যায়, কেবল ভেউ ভেউ শব্দ করিয়া থাকে। একটা বিনম্র বাণীতে লোকের ঔদ্ধতা চলিয়া যায়, দেখ নাই কি যে গগুর পরিমিত বারিতে অগ্নিশিখা উপশান্ত হয় ? গুণবান্ ব্যক্তি স্বীয় গুণ কখন বর্ণন করেন লা। যদি বিশুদ্ধ কন্তুরিকা থাকে তুমি মৌন ভাবে থাক; সেই কন্তুরিকাই আপন সোরভে লোকের নিকটে পরিচিত হইবে। ইছা প্রকৃষ্ট স্বর্ণ, পূর্বে তোমার এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ? পরীক্ষা-শিলাই বলিয়া দিবে ভাল কি মন্দ। ৩

একদা এক শিষ্য মহর্ষি দাউদের নিকটে আগমন করিয়া বলিয়াছেন যে অমুক স্ফী (এক প্রকার বৈরাগ্যাঞ্জিত) স্বরা বিহ্বল হইয়া শুণ্ডিকালয়ে নিপতিত। তাহার উফীষ ও অঁক্ষত্রাণ উদ্বাহিত অন্ন পুঞ্জে পরিলিপ্ত। একদল কুকুর তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। মহাত্মা দাউদ এই হঃসংবাদ আবণ করিয়া শিষ্যের প্রতি বিষণ্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ও হঃখে অস্থির থাকিয়া বলিলেন "প্রিয়া, অদ্যই বন্ধুতা কার্য্যে পরিণত হইবার দিন, যাও, শুণ্ডিকালয় হইতে তাহাকে নিরা আসা। মদিরা পান, স্বরা বিপণিতে গমন ধুর্মশাস্ত্র বিৰুদ্ধ। ইহা বৈরাগ্যাবলখী-দিশের সম্বন্ধে অতি গহিত ও লক্ষ্যাকর ব্যাপার। সে স্বরাপান করিয়া

ধর্মের শাসন অতিক্রম করিয়াছে, তুমি বীরের ন্যায় ভাষাকে পৃষ্ঠে বছুন করিয়া নিরা আস।"

শিষ্য এই কথা অবণ করিয়া সক্ষৃতিত হইল, কভক্ষণ চিন্তাতে নিম্প্র ছইয়া রহিল। আদেশ অমান্য করিবারও ক্ষমতা নাই, সুরা মত্ত বাক্তিকেও ক্ষন্তে বহন করিতে ইচ্ছা হয় না। কিছু কাল ইতন্ততঃ করিল, কিন্তু কোন ঔষধ দেখিল না—আজ্ঞা অবহেলা করিবার উপায় পাইল না। অগতা শুণ্ডিকালয়ে যাইয়া তাহাকে ক্ষম্পে উঠাইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া নগরের লোক তাহার দিকে দৌড়িয়া আসিল, এবং এক জন বাঞ্চ করিয়া বলিতে লাগিল "ওছে এক বৈরাগাকে দেখ, ইহাক বিচিত্র বৈরাগ্য !!ুঅন্য জন বলিতে লাগিল "ওছে দেখ বৈরাগীরা মদ খায়," তাহাদের বৈরাগের পুণ্য বসন সুরারসে অভিষ্ক্ত। নগরবাসীদিগের আর এক জন অন্য জনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল " দেখ এক বাজি পূর্ণ মাতাল, আর যে তাহাকে কান্ধে করিয়া নিয়া যাইতেছে, ৩ বেটাও অদ্ধমাতাল।" লোকের এইরূপ নিন্দা ও শ্লেষোক্তি অবণ ও এই ভাবের জনতা দর্শন অপেকা, কণ্ঠে অসির আঘাত প্রাপ্ত হওয়াও সুখকর। শিষ্য সে দিন অগত্যা এই নিদাকণ হুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়া সুরামত্তকে বছন করিয়া গৃহে নিয়া আদিল। রাত্রিতে লজ্জা ও ভাবনায় তাহার নিদ্রা হইল না । পর দিন দাউদ সম্মিতবদনে তাঁহাকে বলিলেন "বংস! তুমি আপন পলীতে কাছাকেও সন্মান চ্যুত করিওনা, নগরেতে অপমানিত হইবে না। ৪

ছই ব্যক্তি দেখিল যে ধূলি উত্থিত হইয়াছে, মহা কোলাহল উপস্থিত, কলহ আরম্ভ হইয়াছে। বিবাদে প্রব্রুত লোকেরা পরস্পরের উপর পাত্নকা নিক্ষেপ করিতেছে। এক জন এই বিরোধ ব্যাপার দেখিয়াই এক পার্শ্বে সরিয়া গোল, অন্য জন অসতর্ক ভাবে কলহকারীদিণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তক ভগ্ন করিল। ৩

সতর্ক লোক সুখী, কাহারও ইফানিষ্টের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই।

ক্ষপুর তোমার মন্তকে চক্ষুঃ কর্ণ প্রাদান করিয়াছেন, কথা বলিবার জন্য জিহ্বা, সতর্কতার জন্য মন দিয়াছেন। তুমি উচ্চ, নীচ, দীর্ঘও হুস্ব বোধ করিবার শক্তি রাখ, অতএব সেই অনুসারে চল। ৫

এক ব্যক্তি পরনিন্দার জিহ্বা প্রসারণ করিয়াছিল। তাহাতে এক উন্নত জ্ঞানবান্ পুক্ষ তাহাকে বলিলেন "তুমি অন্যের প্রতি আমার মনের ভাবকে কলুষিত করিওনা এবং তোমার নিজের পক্ষে আমার যে সংক্ষার আছে, তাহা ও বিক্লত করিওনা। আমি বোধ করি অন্য স্থানে খাইয়া তুমি আমার নিন্দারও প্রবৃত্ত হইবে। আমি স্থির করিয়াছি, তোমার নিন্দা দ্বারা জন সমাজে নিন্দিত ব্যক্তির বিশ্বাস ও সন্মানের অনেক হানি হইবে, বিস্তু তোমার কিছুই গৌরব রৃদ্ধি পাইবে না"। ৬

িকেছ আমাকে বলিরাছিলেন যে পরোক্ষে পর নিন্দা অপেক্ষা দস্মতা শ্রেষ্ঠ বটে। আমি এই কথাকে কৌতুক মনে করিরা বলিলাম "হে ভ্রান্ত-চিত্ত বন্ধো! আমার কর্ণে তোমার বাক্য আশ্চর্যা বোধ ছইল, দস্ম-মৃত্তিকে তুমি কি প্রকারে পরনিন্দা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলে ?" তিনি বলিলেন "হাঁ শ্রেষ্ঠ! দস্মগণ পরাক্রম প্রদর্শন করে, বাহুবলে উদর পূর্ণ করে। তাহারা পরনিন্দাকারী কাপুক্ষ লোকদিগের ন্যায় কুকর্ম করে, অথচ আপনি কিছুই ভোগা করে না, এরপ নয়।" ৭

বোগদাদ নগরন্থিত নেজায়িয়া নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে একদা
আমি অবিশ্রান্ত বিচারও শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলাম, সে সময়ে
গোপনে গুরু মহাশয়কে বলিয়াছিলাম "আর্য্য। অমুক বন্ধু আমার
প্রতি শক্রতা করিতেছে, যখন আমি শাস্ত্রীয় বচনের অর্থ ব্যাখ্যা করি, বন্ধু
কুটিল অভিসন্ধিতে বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করে, সে বড় ছুন্ট।"
শিক্ষক এই কথা শুনিয়া অসন্তন্তই ইইয়া বলিলেন "সে তোমার বন্ধু, তাহার
শক্রতাকে তুমি ভাল বাস না। কিন্তু নিজে যে পরিয়াক্ষে পরনিন্দা করিতেছ,
তাহা বুঝি অবগত নও। জানি না কে তোমাকে এরপ নিন্দা অন্যায়

নতে, শিক্ষা দিয়াছে। বস্তুতঃই যদি সে শত্তাচরণ করিয়া থাকে, নরকের পথ আশ্রম করিয়াছে কিন্তু এই নিন্দায় দ্বিতীয় পথ দ্বারা তুমিও যে নরকে উপস্থিত হইবে।"৮

করেক জন সাধু পুরুষ এক নিভৃত স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে এক জন আসিয়া পরনিন্দা আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া
তাঁহাদের এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন " তুমি কি কখন কাফেরের মঙ্গে সংগ্রোম করিয়াছ ?" উত্তর করিল "আমি এই জীবনে গৃহের বাহিরে পদ নিক্ষেপ করি নাই।" পরে তিনি বলিলেন " এরপ হতভাগা।
মানুষ তো আমি কখন দেখি নাই, কাকের তাহার সংগ্রোম হইতে মুক্ত রিছল, কিন্তু সম ধর্মাভিত মুসলমানগণ তাহার জিহ্বার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল না।" ৯

মরগজ গ্রাম নিবাসী ক্ষিপ্ত কি স্থন্দর কণা বলিয়াছিল "যদি আমি কাছার নিন্দা করি, মাতৃ নিন্দা করিব। তদ্ভিন্ন অন্য কাছার নিন্দা করিব না। জ্ঞানী লোকেরা জানেন সেই তপস্যাই শ্রেষ্ঠ যে জননী যাছার অধিকারিণী হন।" \*

সংখ! যে বন্ধ অমুপস্থিত, তাঁহার হুইটা বিষয় বন্ধুগণের সম্বন্ধে পাপ। এক তাঁহার ধন হস্তগত করা, দিতীয় তাঁহার হুর্নাম করা। যে ব্যক্তি নিন্দা দ্বারা পরের যশঃ খ্যাতি লোপ করে, তুমি আশা করিও না, দে তোমাকে ভাল বলিবে। অগোচরে ভোমাকেও তদ্ধপ বলিবে, যেরপ তোমার নিকট অন্য লোকের বিৰুদ্ধে বলিয়াছে। জগতে তাঁহাকেই জ্ঞানী বলি, যিনি স্বীয় কর্ত্তা কর্মে রত, লোকের দোযাসুসন্ধান করিয়া বেড়ান না। ১০

মুসলমান শালে উলিপিত আছে যে নিদ্দাকারীর যে কিছু সুকৃতি থাকে, যাহাকে নিদ্দা করা হয়, দে বাল্ডি তাহা প্রাপ্ত হয়। এ জনাই কিপ্ত বলিয়াছিল যে আমি অন্য কাহারও নিদ্দা না করিয়া মাতু নিদা করিব, তাহার উদ্দেশ্য এই, তাহা হইলেই তাহার জীবনের সঞ্চিত্ত পুল্য জননা লাভকরিবেন।

দন্তবয়াজ নগরের এক চোর দিন্তান নগরে আদিয়া কোন পণ্যশালায় কতকঞ্লি প্রয়োজনীয় দ্বব্য ক্রেয় করিয়াছিল। পণ্য জীবী বঞ্চনা
করিয়া তাহা হইতে অর্দ্ধ পায়দা মূল্য অধিক লয়। চোর ইহা জানিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "হে ঈশ্বর! তুমি এই ক্ষণ নিশাচর তক্ষরদিগকে অগ্রিতে পুড়িয়া মার, তাহাদের ব্যবদায় আর চলিবে না, যে হেতু
দিন্তান নিবাদী লোক দিনে চোরি আরম্ভ করিয়াছে।" ১১

এক ব্যক্তি এক জন ধর্ম পরায়ণ লোককে বলিয়াছিলেন, " জানু নাই, তোমার অসাক্ষাতে অমুকে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া কি কথা বলিয়াছিল ?" তিনি বলিলেন "মিত্র! নীরব ছও, স্থির থাক। শক্ত কি বলিয়াছে, তাহা আমার না জানাই ভাল।"

যাহারা শক্রর কথা কর্ণে আনিয়া যোগাইয়া থাকে, তাহারাও শক্র শক্র অপেক্ষা অধম। শক্রতাতে যাহার অনুরাগ, সে ভিন্ন অন্য লোক কখন শক্রর কথা বন্ধুর নিকটে আনয়ন করে না। তুমি পরম শক্র, যে হেতু গোপনে শক্র এরপ বলিয়াছে ইহা আসিয়া প্রকাশ কর। বাক্য-ক্ষিদ্রোয়েষী লোক পুরাতন বিবাদকে নৃতন করিয়া তোলে, স্থশীল শান্ত মনুষ্যকে রাগান্বিত করে। যে ব্যক্তি নিদ্রিত বিবাদকে বলে জাগরিত হও, এ প্রকার লোকের সহবাস করিও না। হুই জনের মধ্যে বিবাদ, অগ্রি স্বরূপ, বাক্যক্ষিদ্রোয়েষী সেই অগ্নিতে কাঠের আহরক। ১২

সত্রাট্ ফরের্ঁর এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। ভাঁহার অন্তঃকরণ উজ্জ্বল ও চক্ষুঃ দূরদর্শী ছিল। তিনি প্রথমতঃ ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, পরে রাজার আদেশ পালন করিতেন।

কুদ্রাশর কর্মচারীগণই প্রজা পীড়ন করিয়া থাকে, তাহারা মনে করে প্রজা পীড়ন করিলেই খন রাদ্ধি ও রাজ্য স্থশাসিত হয়। ভাতঃ! যদি তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি না রাখ, যে রাজার সন্তোষের জন্য প্রজা পীড়ন করিবে, তাহা হইতেই তুমি প্রপীড়িক ও বিপন্ন হইবে।

একদা এক ব্যক্তি ফরেছুঁর নিকটে যাইয়া বলিল "রাজন্! নিরন্তর

তোমার সংখ শান্তি ছউক। আমি যাহা বলিতেছি তাহা নিবেদন মাত্র বলিয়া মনে করিও না, উপদেশ বলিয়া স্বীকার করিও। এই অমাত্য তোমার প্রতি অন্তরে শক্রতা পোষণ করিতেছে। এ আপামর সমুদায় দৈনিককে এই অন্ধীকারে অর্থ ঋণ দিয়াছে যে যখন মহামান্য ভূপতির মৃত্যু হইবে, তখন ধন তাহাকে কিরাইয়া দিবে। বস্তুতঃ এই স্বার্থপরায়ণ মন্ত্রী তোমাকে জীবিত দেখিতে ইচ্ছা করে না।"

ইহা শুনিয়া রাজা কোপ-ক্যায়িত নয়নে মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "তুমি প্রকাশ্যে দেখি আমার নিকটে বন্ধুর বেশ ধারণ করিয়া" আছ, অন্তরে কেন শত্রু ?"

সচিববর সিংহাসন প্রান্তে ভূমি চুম্বন করিয়া নিবেদন করিলেন "পৃথীনাথ" যখন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন আর গোপন করা উচিত নয়। হে যশোধন মহীপাল। এরপ আমি ইচ্ছা করি যে তোমার প্রজা মণ্ডলী সর্বদা তোমার শুভাকাজকী থাকে, যখন তোমার মৃত্যু পর্যান্ত আমার প্রদত্ত ঋষের সময় নির্দিন্ত, তখন আমার ধন পরিশোধের ভয়ে সকলেই তোমার দীর্ঘায়ুঃ আকাজকা করিবে। প্রকৃতি পুঞ্জু আগ্রেহের সহিত তোমার শ্বান্থ্য ও দীর্ঘজীবন অভিলাষ করে, ইহা কি তব প্রার্থনীয় নয়?"

মন্ত্রীর বাক্য রাজার মনে প্রীতিকর হইল। তাঁহার মূখ পুষ্প আফলাদে সূতন জী ও প্রফুলতা ধারণ করিল। সেই দিন হইতে তিনি উক্ত মন্ত্রীর পদ ও সন্মান রিদ্ধি করিয়া দিলেন।

পরদিছদ্র বাদীর ন্যায় হতভাগ্য ত্বরাত্মা আর কাহাকেও দেখি না./
দেন নীচাশয়তা ও অক্কাতা দ্বারা তুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিয়া দেয়।
মখন সত্য প্রকাশ পাইয়া পরে, উভয়ে প্রীতির সহিত সমিলিত হন, তখন
দেই পরিছিদ্রবাদীই ভাগ্যচ্যত ও লজ্জিত হয়। তুই ব্যক্তির মধ্যে অগ্রি
উদ্দীপন করিয়া পরিণামে তাহাতে পুড়িয়া নিজে দয় হওয়া মূর্যতার
কার্যা। যদি কিছু হিতরাক্য বলিতে জান, তাহা বিদ অন্যের মনে ভালও
না লাগে বল। কল্য অহিতকারী অলীক বাদী অনুতপ্ত হইয়া এই বলিয়া
আর্তনাদ করিবে যে হায়ণ্ কেন সত্যকে আদর করি নাই।১৩

কোন রমণীর রমণীর বদন মণ্ডল দর্শন করিয়া এক ব্যক্তির শরীর রোমাঞ্চিত ও কপোল যুগল অল্ডাজলে অভিষিক্ত হয়। এই সময়ে মহা-পণ্ডিত বক্রাত তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ লোকটীর কি হইয়াছে? কেহ বলিল "ইনি এক জন ধর্মসাধক ঋষি, কখন কেছ তাঁহাকে পাপাচারী দেখে নাই, দিবা রজনী ইনি সংসারে নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত এবং ইখর-ধ্যান মননে নিময় ছিলেন। অদ্য এক মনোমোহিনী ইহার মন হরণ করিল। এই মহাত্মার দৃষ্টিরপা চরণ আজ গভীর কর্দমে বন্ধ হইল।"

• ঋষি ইহা শুনিয়া বলিলেন "আমাকে এরপ অনুযোগ করিও না, ইহা
বীলিও না যে আমার এই ভাবান্তরের কোন নিগুঢ় উচ্চ কারণ নাই।
রমণী মুখের সৌন্দর্য্য আমার মন বিক্বত করে নাই। যিনি এই সৌন্দর্য্যের
রচনা করিয়াছেন, সেই মহাশিশ্পী প্রকাশিত হইয়া আমার মন প্রাণ কাভিয়া লইয়াছেন।" তাঁহার ভাবেই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও হৃদয় পুল্কিড
হইয়াছে। ১৪

মিশর দেশে আমার এক লজ্জাশীল নিরীছ ভূত্য ছিল। কেছ বলিল "এ দাসের বুদ্ধি চতুরতা কিছুই নাই, ইছার কাণ মলিয়া দেও, তবে শিক্ষা ছইবে।" সে দিন রাত্রিতে কোন কারণে আমি ভূত্যকে ধমক দিয়াছিলাম, তাছাতে সেই উপদেফীই আবার বলিলেম "ছায়! সাদি নিকুরাচারে উপায় হীন নিরীছ দাস্টীকে বধ করিল।"

যদি তুমি ক্রোধে উত্তেজিত হুও, লোকে তোমাকে ছুউমতি ক্ষিপ্ত বলিবে। যদি গঞ্জীর প্রকৃতি দহিষ্ণু হও, অবিস্থাকারী বলিবে। দান-শীল হইলে উপদেশ দিবে তুমি ভাল করিতেছ না, কলাই রিক্তহন্ত দরিদ্র হইরা পড়িবে। যদি ব্যরকুণ্ঠ হও, লোকের কটুক্তিভান্ধন হইবে; বলিবে পিতার ন্যায় এই নীচাশারও ধনসম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যু শ্যাগর বিলাপ করিবে। কোন রূপে নিরাপদ নাই। প্রেরিড মহাপুক্ষগণও শক্রর কটুক্তি হুইডে রক্ষা পান নাই। যথন মনুষ্য জিল্লার আক্রমণ হইতে কাহার নিন্তার নাই, তথন একল উপেক্ষা করাই একমাত্র উষধ। ১৫

কোন যুবা স্ববুদ্ধি বিদ্বান্ উপদেশ পটু ও সৎসাহসী ছিলেন এবং তত্ত্ব-বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ বুংপেত্তি ছিল ও অন্যথ নানা গুণে তিনি বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণোচ্চারণ শুদ্ধি ছিলনা। ইহা দেখিয়া কোন এক জন ঋষিকে আমি বলিয়াছিলাম যে অমুক যুবক সমুখের দস্ত রাখেন না। তিনি এই কথায় অসম্ভুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন এরপ নিরর্থক বাক্য আর কখন কহিও না। তুমি তাঁহার মধ্যে কেবল এই দোষটা দেখিলে, তাঁহার যে কত সদ্গুণ আছে ভাহার প্রতি আর তোমার দৃষ্টি পড়িল না।"

এই সভাটী ভাবণ কর যে বিচারের দিন কল্যাণদর্শী লোকের শাস্তি হর না যদি কোন ব্যক্তির বিদ্যা বৃদ্ধি সদ্বিবেচনা থাকে, তাহা হইতে যদি অন্যায়ী হয়, একটী দোষ দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিও না। জ্ঞানী লোকেরা কি বলিয়াছেন ? 'অশুভ পরিত্যাগ করিয়া শুভ গ্রহণ কর 'এই কথাটী বলিয়াছেন। ভন্ত। পুষ্প ও কণ্টক এক স্থানে স্থিতি করে, তুমি কণ্টকের প্রতি দঠি না করিয়া পুষ্প গ্রহণ কর। মলিন হৃদয় লোকেই কেবল ময় রের কুৎসিৎ পদম্বয়কেই দেখিতে পায়, সেই পক্ষীর সর্বাচ্দের অনুপম কান্তি তাহার মনে লাগে না। নির্মান ভাব ধারণ কর, যেহেতু মলিন দর্পণেতে বস্তুর দেশিক্ষা প্রতিবিধিত হয়ন।। হে ক্ষুদ্রোশয়! তুমি অন্যের দোষ দর্শন করিয়া বেড়াইও না, তাহা হইলে নিজের দোষ তোমার চক্ষে পড়িবে না। আপনার জীবন কলম্ব-মুক্ত না হইলে, আমি অন্য দোষীকে কি প্রকারে শিক্ষা দান করিতে পারি। যদি তোমার জীবনে বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কাহার প্রতি শাসন দণ্ড প্রয়োগে তোমার অধিকার নাই। যদি অন্যায় তোমার ভাল না লাগে নিজে করিও না, পরে প্রতিবেশীকে বলিও, করিও না। আমি ভাল বা মন্দ, তুমি নিঃশব্দে থাক, আমার শুভাশুভের জন্য আমি দায়ী বটি, তুমি নও, আমি সচ্চরিত্র কি কুচরিত্র তোমা অপেক্ষা ঈশ্বর আমার তত্ত্ব অধিক জানেন। তোমার নিকটে আমি সাধৃতার পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখি না, অসাধৃতার জন্য তুমি কেন আমাকে বাক্য যন্ত্রণায় জ্বালাতন করিবে? ঈশ্বর সদাশয় সদসুষ্ঠানকারীর একটা সদ্গুণের দশ গুণ প্রক্ষার প্রদান করেন। তুমিও যদি

কাছার একটা সদ্গুণ দেখিতে পাও, দশ গুণ আহ্লাদিত ছইও সুখের বিষয় হইবে। তাহার একটা দোষকে তুমি গণনার মধ্যে আনিও না, সামান্য গুণকে বহু মন্যমান কর। ১৬

এক শিশু উপবাস ব্রত (রোজা) পালন করিতেছিল। অনেক কর্মে 
যাম পরিমাণ দিবা যাপন করিল। শিশুর এরপ ব্রত সাধন শিশুকের 
নিকটে অতি উচ্চ বোধ ছইল। তিনি তাছাকে পাঠশালা ছইতে বাড়ী 
পঠিছিয়া দিলেন। জনক জননী উপবাস ব্রতের কথা প্রবণে আফ্লাদে 
শুখ চুম্বন করিয়া আশীর্কাদ দ্রব্য দ্রাক্ষা ও বাদাম তাছার মস্তকে বর্ষণ 
করিলেন। যখন দিবার্দ্ধভাগ গত ছইল, ক্ষুধানলে শিশুর জঠর জ্বলিতে 
লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল যে যদি গোপনে এক খণ্ড কটা ভক্ষণ 
করি, পিতা মাতা আমার দোষ জানিতে পারিবেন না। যখন জনক 
জনীনীর দিকেই শিশুর দৃষ্টি, তাছাদের উদ্দেশেই তাছার অনশন ব্রত ছিল, 
তখন সে সঙ্গোপনে ভোজন করিল, প্রকাশো উপবাসী রহিল।

যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ না হও, কেজানে তুমি কি ভাবে উপাসনায়
দণ্ডায়মান থাক ? যে রদ্ধ লোকানুরাগের জন্য ঈশ্বর সাধনা করে, দে উক্ত
শিশু অপেক্ষা মূর্য । যে উপাসনা কেবল প্রদর্শনের জন্য হয়, সে উপাসনা
নরকের দ্বার উদ্যাটনের চাবি । ধর্ম সাধনা যদি ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া
চলে, তোমার পূজার আসন অগ্নিতে বিসর্জ্জিত হইবার উপযুক্ত । ধার্মিকভার
কান্ধবেশ শূন্য সচ্চরিত্রতা, অন্তরে ধর্মভাব শূন্য বাহু ঋষিত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
নিশাচর দম্মকেও আমি কপটাচার শ্বিষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি । যে ব্যক্তি
মানুষের দ্বারে বেগার খাটে, ঈশ্বর তাহাকে কি পারিশ্রমিক দান করিবেন ?
আমি বলি সেই প্রিয় বন্ধুর জন্য ভিক্ষুক না হইলে কেহই তাহার
নিকটে উপনীত হইতে পারে না। সরল পথে গমন কর, তাহা
হইলে গম্যন্থানে উপন্থিত হইতে পারিবে। তুমি সেই পথে গমন
না করিলে কেবল মুর্ণায়মান হইবে । তৈলকারের বদ্ধনেত্র রম্বভ যেমন
অবিশ্রান্ত দেণ্ডিয়াও একই স্থানে থাকে, তুমিও তদ্ধপ থাকিবে।
যে ব্যক্তি উপাসনা মন্দিরের প্রতি বিমুখ, পদ্মীনিবাদীগণ তাহার নান্তি-

কতার সাক্ষ্য দান করে ! ঈশ্বরের প্রতি যদি তোমার হৃদর উন্মুখীন না খাকে, তুমিও উপাসনায় উপাস্য দেবের প্রতি পৃষ্ঠ দিয়া আছ। বে রক্ষের মূল দৃঢ় তাহাকে পালন কর, এক সময়ে প্রচর ফল দান করিবে। ষদি তোমার বিশ্বাদের মূল প্রক্লত ভূমিতে সম্বন্ধ নয়, ফললাভে তোমার ন্যায় বঞ্চিত কেহই নয়। যাহারা পাষাণের উপর বীজ নিক্ষেপ করে. তাহারা সংগ্রহ কালে একটী যব কণিকাও প্রাপ্ত হয় না। কপটতা-দারা আপনাকে গৌরবান্বিত করিও না, এই কপটতারূপ সলিলের নিম্নে কর্দ্দ"রাশি। যদি অন্তরে, কুৎসিত কদাকার ছই, বাছো লোকার্যনীয় চাক্চক্যে কি লাভ? প্রদর্শনের জন্য থকা (সন্ন্যাসীর এক প্রকার গাত্রাবরণ) সিলাই করা সহজ। আবরণের মধ্যে কি আছে না জানিতে পারে, লিপিতে কি লিখা আছে লিখক জানেন। বিচারের তলা দণ্ড শদ্য বিহীন বায়ুপূর্ণ খোদাকে কি ণারিমাণ করিবে? কপটা-চারী যত কেন বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যকে প্রতারিত কৰুক নী, তাছার শদ্য ভাগু শূন্য। সৎলোক সৎকার্যা লোকের অগোচরে করেন; ইনি আবরণের মধ্যে অন্য জন আবরণের বাহিরে থাকেন। মহা জনের। বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, তজ্জনাই তাঁহাদের অন্তর স্থন্দর ও বাহির চাক্চক্য শূনা। এক মাত্র ঈশ্বরের মন্দিরের ভিক্ষুক্ই সম্পদ্শালী, সংসারী লোকেরাই দরিক্র। সংসারীদের প্রতি আধ্যায়িক পুরুষণণ কিছুই আশা করেন না, যাহারা পতিত, তাহারা কাহার সাহায্য করিতে পারে ? যদি তোমার অন্তরে সদ্যুণ মুক্তা থাকে, শুক্তির ন্যায় তোমার-মুখ বন্ধ করিয়া থাকাই উত্তম। স্বাধ্যের পূজার জন্য তুমি উন্মুখীন থাকিলে স্বৰ্গীয় দূতও যদি দেখিতে না পায়, ভাল। প্ৰিয় দৰ্শন! যদি অদ্য সাদির বাক্য আহা না কর, কল্য বিভৃষিত হইবে। ১৭

শ্বরণ আছে একদা বাল্যকালে আমি পিতৃদেবের সঙ্গে ইদোৎসবের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। অত্যন্ত সমারোছ ছিল, আমি ইতন্ততঃ ক্রীড়া কোতৃক দেখিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, অকন্মাৎ জনতার ভিড়ে পড়িয়া পিতৃ দেবকে হারাইলাম। ভয়ে রোদন ও আর্ভ্ত- নাদ করিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে জনক আদিয়া আমার কাণ মলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "রে পাষ্ড। আমি কত বার তোকে বলিয়াছি যে আমার হাত ছাড়িয়া যাস্নে।"

কুত্র শিশু একাকী বিনা সাহায়ে অজ্ঞাত পথে চলিতে পারে না, হে জাতঃ! তুমিও স্বর্গ রাজ্যের পথে শিশু, যাও, আচার্যের হন্ত ধারণ কর। নীচ লোকের সহবাস করিও না, তাহা করিলে ভয় পাইবেও খেদ করিবে। ধর্ম পথে যাহারা প্রথম যাত্রিক, তাহারা শিশু অপেক্ষাও ফুত্র; ধর্মাচার্য্যগণ দৃঢ় প্রাচীর স্বরূপ। কেমন করিয়া প্রাচীর ধরিয়া শরিয়া চলিতে হয়, ঐ কুত্র শিশুটীর নিকটে তাহা শিক্ষা কর। যদি পুরাগর্থী হও, সাধক ঋষমগুলীকে আগ্রয় কর, পৃথিবীর স্ত্রাট্ ও সাধকদিগের ছারে সাহায় প্রাণী হন। সকল সাধকের নিকটে যাইয়া কিছু ২ ধর্ম জ্ঞান সংগ্রহ কর, জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিতে পারিবে। ১৮

একদা আমি প্রফুল্ল অন্তরে হব্দ দেশের ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। পথিমধ্যে এক উচ্চ ভূমিতে কয়েক জন হুঃস্থ লোক বন্ধীভাবে
স্থিতি করিতেছে দেখিতে পাইলাম। তথা হইতে আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় প্রান্তরের পথ অবলম্বন করিয়া দত্তর গতি চলিয়া
যাইতেছি, এমন সময়ে কেহ বলিল "এই যে কয়েক জন লোক বন্ধী
হইয়া আছে, দেখিতে পাইলেন, ইহারা দক্ষ্য, ন্যায় কথা প্রবণ করে
নাই, উপদেশ গ্রাহ্য করে নাই।"

যদি তুমি লোক পীড়ন কর, এবং তোমাকে দেশের শান্তি রক্ষক
বন্ধী করে, ডাহাতে কাহার হঃখ হইবে না। সাধু লোককে কেহ বন্ধন
করে না, ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চল, দেশের শাসনকর্তার প্রতি তোমার
ভয় থাকিবে না। যে ভ্তা প্রভুর কোনরূপ অপচয় না করে, হিসাবের
সময় সে কিছুই ভয় করেনা। যদি গৃঢ়ভাবে প্রবঞ্চনা থাকে, তাহা
হইলে সেই সময়ে তাহার বলিবার কিছুই সাহস থাকে না। যদি আমি
সাধুতার সহিত প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত থাকি, থল শক্রকে ভয় করিব না।
দাস, প্রকৃত দাসের নায় পরিচর্যায় রত থাকিলে, প্রভু তাহার প্রতি প্রেম

স্থাপন করেন। যদি প্রভুর দাসত্বে তোমার শিথিল যত্ন হয়, গর্দ্ধভের দাসত্ব ভাগ্যে ঘটিবে। সেবাতে অনুরাগী হও, দেবপদ লাভ করিবে। যদি তাহা হইতে নিব্নন্ত থাক, পশু হইবে। ১৯

এক কৃষ্ণকার পুরুষকে কেছ কদাকার বলিয়া বান্ধ করিয়াছিল।
কৃষ্ণান্ধ প্রত্যুত্তরে যে কথাটা বলে, তাছাতে সে একেবারে নির্মাক্
ছইয়াযায়। কৃষ্ণাকার বলিল "আমি স্বয়ং আমার রূপের নির্মাতা
নহিছে তুমি আমার ক্রটী দেখিবে ও বলিবে তুমি অন্যায় করিয়াছ।
আমার সঙ্গে তোমার কুরূপ বিষয়ের কথা লইয়া কি প্রয়োজন ? স্বরপা
কুরপের স্থাটি কর্ত্তা আমি নই।"

"প্রভো! প্রথম ছইতে তুমি আমার জন্য যে বিধান করিরাছ, আমি সেই আছি, স্থাতিরেক ছই নাই। তুমি জান, আমি হুর্বল ; পূর্ণ শক্তি-মান্ তুমি; আমি কে? যদি তুমি পথ প্রদর্শন কর, কল্যাণ লাভি করিতে পারি, তুমি সাহায্য না করিলে এক পদও অন্সের ছইতে পারি না।" ২০

সন্তাব, শিক্টাচার ও কার্য্য সৌকার্য্যের নিমিত্র বাক্যের স্থাকি, বিবাদ কলহ অসন্তাব বিস্তাবের জন্য নয়। যিনি আন্তরিক ও বাহ্য রিপুর বশীভূত নন, মহা বীশ্ব রোস্তম এবং ওসাম অপেক্ষাও তাঁহার বীরত্ব অধিক। যদি তোমার নিজের প্রতি কর্তৃত্ব না থাকে, ভীত হও, কেননা তোমার উপর প্রবল শক্ত আছে। লোকে হুটু শিশুকে যেমন বেত্রাঘাত করিয়া শিক্ষা দেয়, সেরপ আপনাকে তুমি শিক্ষা দান কর, অন্যের মস্তকে আঘাত করিও না। তোমার শরীর শুভাশুভ ভাবের নগার বিশেষ, তুমি তাহাতে রাজা, বিবেক যন্ত্রী। নিশ্চর এ নগারে লোভ অহঙ্কারাদি ছুইু নিক্কই প্রজা আছে। কাম মোহাদি ছন্মচারী দক্ষ্য বাস করে। ইশ্বরাসুগত্যা, বৈরাগ্যা, প্রেম এ নগারের সাধু প্রজা। রাজা যদি ছুইু প্রজাকে প্রশ্রের দেন, শিষ্ট প্রজাদিগের মধ্যে কথন শান্তি কুশল থাকে কা। কাম লোভাদি শিরান্থিত শোণিতের ন্যায় তোমার মনের

ভিতরে মিশিয়া থাকে, যদি এই সকল শক্ত পারিপোষিত হয়, তোমার উপর তাহারা বল করিবে ও তোমাব আদেশ ও অভিপ্রায় মান্য করিবে না। বিবেকের বল প্রতাপ দেখিলে লোভ মোহাদির পরাক্রম বিচূর্ণ হয়। দেখ নাই কি নিশাচর দম্যগণ খেখানে শান্তি রক্ষক ভ্রমণ করে, তাহার নিকট দিয়া গমন করেনা? কর্তৃত্ব পাইয়া যিনি শক্তকে শাসন করেন না, তাঁহার কর্তৃত্বে বিড়ম্বনা মাত্র। এ বিষয়ে আর অধিক বলিতে চাহি না, যিনি উপদেশ কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁহার পক্ষে একটী বাকাই যথেকা। ২১

যদি পর্বতের ন্যার তুমি অবিচলিত থাক, গৌরবে মন্তক আকাশের উপর উঠিবে। হে বহুজ পণ্ডিত! জিহ্বাকে তুমি সংযত রাখ, বিচারের দিনে মিতভাষীর কোন ভয় নাই। লোকে বহু কথা এবণে ভাল বাসে না, বহু ভাষীর কথা কার্যাকর হয় না। যে ব্যক্তি মুহুর্মূ হঃ বচন বিন্যাস করিতে থাকে, অতি স্ববক্তা হইলেও ভাহার বাকো আক-ৰ্ষণ থাকে না। গান্তীৰ্যাহীন হইয়া কথা বলিও না, কেহ কথা বলিতেছে, ইতিমধ্যে বাক্য আরম্ভ করিয়া তুমি তাহার কথা ভঙ্গ করিও না। অযথা জ্ঞত বলা অপেকা হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বিলম্বে বলা শ্রেয়ঃ। ভাষা মনুষ্যের উচ্চ সম্পত্তি, তুমি ব্যবহার দোষে তাহাকে নীচ করিও না। সার কথা স্বস্পত ভাল, এক বিন্দু কন্তুরিকা অতি আদরের সামগ্রী। অসার বহু বচন, পুঞ্জ পরিমিত কর্দ্দমবৎ হেয়। অবোধ বাচালের বহু বচন অস্থাব্য, প্রিয়ভাষী জ্ঞানীর একটী কথা স্রবণেও উপকার। অনিপুণ ব্যক্তি শত শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার একটা দ্বারাও লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞ ধনুর্দ্ধরের প্রক্ষিপ্ত একটা বাণই কার্য্যকর হয়। যাহা প্রকাশ পাইলে বিষাদে মুখ মলিন হয়, লোকে সেই রহস্য কেন গোপনে অন্যের নিকটে বলে ? প্রাচীরের সম্মুখেও তৃষি পরের কুৎসা করিও না, যেহেতু তাহার পশ্চাদ্রাগে কেহ কর্ণাপণ করিয়া থাকিতে পারে। তোমার হৃদর কারাগারে রহন্য বদ্ধীস্বরূপ, সাবধান! দ্বার উন্মুক্ত রাখিও না। জ্ঞানী লোকেরা হয়তো এজন্যই জিহ্বাকে সংযত করিয়া

রাখেন, তাঁহারা দেখেন যে জিহ্বা বাহির করিয়াই দীপ পুড়িয়া মরে। ২২

হে বুদ্ধিমান্ যুবক! তুমি সং কি অসং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুকথা বলিও না, যদি তাহা কর, সং লোককে বিরক্ত করিবে, অসংকে আপনার শক্র করিয়া তুলিবে। যদি তোমার নিকটে কেছ আসিয়া বলে যে অমুক লোক মন্দ, এরপ জানিও সে অন্যের দোষ নয়, নিজে যে মন্দ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। যদি তুমি পর নিন্দা করিতে যাইয়া সৃত্য কথাও বল, তথাপি তোমার কথা মন্দ। ২০

তিন ব্যক্তির সহয়ে অপ্যশঃ ঘোষণা অনুচিত নয়। তদ্ভিয় অন্য কাহার কুৎসা করা অবিধেয়। প্রথম রাজা, যদি তিনি অত্যাচারী হন, লোকের নিকটে তাঁহার অত্যাচারের কথা বলা কর্ত্তবাঁ। কেননা তাহাতে সকলে সাবধান হইতে পারিবে। দ্বিতীয় নির্লজ্ঞ পামর, তাহার অসদাচরণ বলা অন্যায় নয়, নির্লজ্ঞ শতঃই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার দোষ আন্দোলনে অপরাধ মনে করিবেনা। যেহেতু সে দেখিয়া শুনিয়া প্রকাশোই কুপে নিময় হয়। তৃতীয় অসবল প্রবঞ্চক, তাহার অন্যায়াচার যাহা জ্ঞান প্রকাশ করিতে পার, তাহাতে অনেকে উপরত হইবে এ ক্ষতিপ্রস্ত এবং প্রবঞ্চিত হইবে না। ২৪

ঈশ্বর পরায়ণা পুণাবতী নারী ভিক্ষুক স্বামীকে রাজার ন্যায় স্থী করেন। যদি তুমি বাস্ত্রিত পত্নী লাভ করিয়া থাক, যাও পরম সন্তোষে কাল হরণ কর। যদি হুঃখ হারিণী গৃহলক্ষ্মী থাকেন, দারিদ্রা ক্রেশে ভোমার হুঃখ নাই। সাধী সহধর্মিণী দারা যাঁহার গৃহ উজ্জ্বল, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের প্রসম দৃক্তি। ফলি রূপবতী নারী ধর্ম পরায়ণা হন, তাঁহাকে দেখিয়া স্থামী স্বর্গ স্থা ভোগ করেন। কে সংসারে প্রকৃত স্থ২ প্রাপ্ত হন ? যিনি হৃদয়ের সহধর্মিণী লাভ করিয়াছেন। পত্নী যদি সতী প্রিয়বাদিনী হন, তিনি স্ক্রপা বা কুরপা হুউন, তাহার বাহু ভাবের প্রতি নৃত্তি করিও না। চাক শীলা, সাধী নারী, স্বামীর ছদরের শান্তি, তিনি পতির জীবন-স্থী ও অনুগামিনী; তাঁহার অন্তরের সদ্গুণ বাছ কুরপকে ঢাকিয়া রাখে। সেই নারীই প্রশংসনীয়া, যিনি স্বামীর হন্তের অন্তরস অমৃত বলিয়া পান করেন। সেই যুবতীই হতভাগিনী যে স্বামী প্রদত্ত শর্করা ভক্ষণে অন্ত ভক্ষণের ন্যায় মুখ কটু করে। দেবীর ন্যায় পরম হন্দরী কুচরিত্রা নারী অপেক্ষা দানশীবৎ কদারুতি নারী শ্রেষ্ঠা। ২৫

পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে তরলেন্দ্রিয়া যুবতী সংসর্গ হইছে দূরে অাকিতে বলিবে। তুলা রাশির নিকটে অগ্নি দীপ্তি পাইতে দেওয়া উচিত নয়, চক্ষুর নিমিষে তাহা জ্বলিয়া গৃহ দক্ষ করিতে পারে। তুমি যদি খ্যাতি রক্ষা করিতে চাও, তবে পুত্রকে গুণ জ্ঞান শিক্ষা দেও, যদি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রচর না হয়, তুমি লোকান্তরে গমন করিলে ইছলোকে তোমার জীর কেছই রহিল না। পিতা সর্ব্বদা পুলের আপার রক্ষা করিয়া চলিলে, পুত্র চির জীবন কট তুর্গতি ভোগ করে। সন্তানকে জ্ঞানী সচ্চরিত্র করিতে যত্ত কর, যদি তাহার প্রতি তোমার প্রেম থাকে, তবে তাহার আব্দার বাড়াইও না। জ্ঞান লাভের জন্য তাহাকে উপদেশ দান ও শাসন কর: হিতাহিত বিষয় সম্বন্ধে তাহার মনে আগ্রহ ও ভয় জন্মাইয়া দেও। নব শিক্ষোদ্যত শিশুর পক্ষে শিক্ষকের শান্তি তিরস্কার অপেক্ষা মিষ্ট কথা ও প্রশংসা বাক্য ফলোপযোগী হয়। যদি মহা ধনী কাৰুর ন্যায় তোমার , অগণ্য ধন সম্পত্তি থাকে, তথাপি সন্তানকে অর্থকর ব্যবসায় শিক্ষা দিবে। যে সম্পর্টেদধর্য্য আছে, তাছার প্রতি নির্ভর করিও না, এমন ছইতে পারে যে তাহা সময়ে তোমার হত্তে থাকিবে না। রজত কাঞ্চনের থলে শূন্য হইরা থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের থলে শূন্য হয় না। কি জান, কালক্রমে এরপ ঘটনা হইতে পারে যে তোমার পুত্রকে অদেশ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে, তখন যদি তাছার ব্যবসায় শিক্ষা থাকে, অন্যের নিকটে কেন সে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। তুমি স্বয়ং পুল্লের শান্তি ও কল্যাণ সাধন কর। অপর লোকের হত্তে তাহার কুশলোন্নতিই আশা স্থাপন করিতে দিও না। যদি সন্তানের শিক্ষাদি বিষয়ে তুমি তত্তাবধান না কর, ত্রুষ্ট জন বন্ধু হইয়া

তাহাকে ক্রচরিত্র করিবে। অসৎ সংসর্গ হইতে তনয়কে রক্ষা করিও, অসুৎ লোকেরা আপনাদিশের নাার তাহাকে হতভাগ্য ও কুপথগামী করিয় তুলিবে। মুখে শাশ্রু রেখা সমুদ্দাত হওয়ার পূর্ব্বে যদি তাহার মনে পাপের রেখা বসিয়া যায়, তবে সে এক জন ভয়ানক পাপাচারী হইল স্বীকার করিও। যে সন্তান মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া পিতৃকুলের খ্যাতি, মহত্ব নন্ট করে, সেই হ্রাচার হইতে দূরে থাকা কর্ত্বর। পুত্র উদ্ধৃত্ত ও উয়ার্গ চারী হইয়া উঠিলে পিতা তাহার কল্যাণের আশা পরিত্যাগ করেন। এরপ্রপ্রের বিনাশ মৃত্যুতে খেদ করিও না, জনকের মৃত্যুর পূর্ব্বে কুপুত্রের মত্যু হওয়া শ্রেয়ঃ। ২৬

পৃথিবীতে পার্থিব সমন্ধ ছাভিয়া আপনার প্রতি মনুষ্য সমাজের দ্বার বন্ধ করিয়াও কেহ (তিনি ঈশ্বয়োপাসক হউন বা কপটাচারী হউন) নীচ লোকের জিহ্বার অত্যাচার হইতে মুক্তি পান না। যদি তুমি দিব্য লোক-বাসী দেবতার ন্যায় উদ্ধে অন্তরীক্ষকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, দেখানেও লোকের অসদ্ভাব তোমার পশ্চাতে যাইবে। সেতৃ যোগে জল-প্রণালীকে বন্ধ করা যায়, কিন্তু কোন রূপে নিন্দকের জিহ্বা রোধ করা যায় না। পর নিন্দক পাষ্তেরা একত হইয়া পরস্পর এই রূপ আলাপ করে " এ ব্যক্তি শুষ্ক হৃদয় কপট ঋষি, ঐ ব্যক্তি স্বার্থপর—স্বার্থ লাভের জন্য অঞ্চল প্রসারণ করিয়া বদিয়া আছে।" তুমি ঈশ্বরের পূজা অর্চনায় রত থাক, নীচ লোকের আলোচনাকে উপেক্ষা কর। কেছ তোমার কিছুই। করিতে পারিবে না। পুণ্যময় ঈশ্বর যদি দাসের প্রতি প্রসর থাকেন, পরদ্বেষী খলেরা অসম্ভট্ট রহিল, তাহাতে তাহার ভয় কি ? ক্ষুদ্রাশয় ঈশ্বর-বিষ্ম ত লোক, পৃথিবীর মোহ কোলাহলে আচ্ছন্ন হইয়া ঈশ্বর পরিচয়ের পথ ছইতে দূরে আছে। সে, লোকের মঙ্কে প্রণয় সন্তাব স্থাপন না করিয়া তদ্বিপ-রীত ভাব অন্তরে পেষিণ করে; তাছার প্রথম পাদ বিপক্ষেপই বিপথে, তজ্জন্যই সে গম্যস্থানে উপনীত হইতে পারে না। তুই জন ধর্ম পুস্তকের উপদেশ জ্ঞাবণ করিল, কিন্তু তাহাদের এক জনের সঙ্গে অন্য জনের পার্থক্য-এভাদৃশ যে এক জন দেবভা, অন্য, জন দৈত্য ইহার কারণ এই যে এক জন

উপদেশ গ্রহণ করিল, অন্য এক জন অগ্রাহ্থ করিল। অবিশাসী উপদেশ গ্র-হনে বাধ্য হইল না। সে অন্ধকারাচ্ছন্ন কৃটীর প্রান্তে বন্ধ রহিল, সম্পাদের মুখ দেখিতে পাইল না। যদি তুমি হুর্জন্ন শার্দ্দ,ল হও, বা স্কুচতুর ক্ষুদ্র শশক, ইহা মনে করিও না যে বল বিক্রম কি চতুরতায় নীচ লোকের অসম্ভাব হইতে রক্ষা পাইবে। যদি কেছ মনুষ্য সহবাস ত্যাগ করিয়া নির্জন প্রান্তর আঙ্কা করে, বিদ্বেষী লোকে তাছাকে এই বলিয়া নিন্দা করিবে যে দানবের ন্যায় মানব সংসর্গ হইতে দূরে থাকা কেবল প্রবঞ্চনা ও কুহক। যদি কেছ সহাস্য বদনে লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে শাকে, বলিবে পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি নাই, বৈরাগ্য নাই। নিন্দক পীরোকে ধনবানুকে এই বলিয়া নিন্দা করে যে জগতে যদি সয়তান থাকে, তবে এই ব্যক্তি। দারিদ্রা প্রপীড়িত ব্যক্তিকে বলিবে যে এই দৈন্য ক্রেশ ইহার ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক। যদি কোন পদস্থ ব্যক্তি পদচ্যত হয়, বিষেষ বশতঃ নিন্দুক আনন্দিত হইবে ও বলিবে যে কত কাল আর এরপ উচ্চ পদে গ্রীবা উন্নত করিয়া থাকিবে, স্থথের পশ্চাতে ত্রঃখ আছেই। যদি এক জন দীন হীন লোক ভাগ্যবান্ হয়, প্রবল সর্যায় দন্তে দন্তে আখাত করিয়া বলিবে হায়! নীচ বিধে! ভূমি অধম লোকের পরিপোষক। কার্য্য কর্মে ব্যাপৃত থাকিলে ভোমাকে সংসারাসক্ত বলিবে, কার্য্যে যোগ-দান না করিলে কাপুক্ষ বলিবে। যদি বাক্ পটু হও, সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া সম্ভাব বন্ধুতা স্থাপন কর, বলিবে তুমি অযথাভাষী বাচাল। যদি মৌন ভাবে থাক, বলিবে এ ব্যক্তি মুক, ইছাকে প্রতি মূর্ত্তি-বিশেষ বলা যায়। গম্ভীর প্রব্ধতি হুইলে সংপ্রক্ষ বলিয়া গণ্য করিবে না, বলিবে যে এই হতভাগা ভয়ে মন্তক উত্তোলন করিতেছে না। কাছার বীর পুৰুষোচিত প্ৰতাপ দেখিলে তাছাতে বান্ধ করিয়া বলিবে এ এক প্ৰকার ক্ষিপ্তের ভাব। কাছাকে স্বন্দা ভোজী দেখিলে দগর্কে বলিবে যে ইছার ধন সম্পত্তি কিন্তু অনোর ভাগো আছে। যদি কেছ উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি ভোজন করে, বলিবে যে এ ব্যক্তি শারীরিক সুখ প্রিয় ঔদরিক। ভোগানুরাগ শুন্য ব্যয়কুও ধনবান্ এরপ তিরক্ষার ভাজন হন, যে এই হতভাগ্য ধনী আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহার নিকটে অন্যের আর

প্রজাশ। কি ? ধনী যদি আপন গৃহ অট্টালিকাকে সুসজ্জিত করেন, অঙ্গেস্থাভন পরিচ্ছদ ধারণ করেন, নিন্দক এই বলিয়া নিন্দা করিয়া বেড়াইবে যে বিলাসিনী জ্রীলোকের ন্যায় এ থাক্তি বেশ বিন্যাস করিয়াছে। যে দেশ ভ্রমণ না করে, তাহাকে বলিবে এ জ্রীর ক্রোড়ে বসিয়া আছে; ইহার বিদ্যা বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা কি হইবে? ভ্রমণ কারীরও নিস্তার নাই, বহু দর্শী পরিপ্রাক্তককে আক্রমণ করিয়া বলিবে এ অভাগা কেবল ঘূরিয়া বেড়ায়, ইহার যদি অদৃষ্ট অনুকূল থাকিত, বিধাতা ইহাকে নগরে নগরে প্রামে প্রামে ঘূরাইভ না। ফুদ্রাশর নিন্দুক অবিবাহিত পুরুষকে "ইহার শরনোপবেশনে পৃথিবী কফ্ট বোধ করে" এই প্রচলিত কথাটী বলিয়া নিন্দা করিবে। বিদ্যা পরিপ্রাহ করিল, বলিবে এ এক্ষণ নির্কোধ গর্দভের ন্যায় কর্দমে বদ্ধ হইল। অতএব অসৎলোকের জিহ্বার অত্যাচার হইতে কাহার কোন প্রকারে নিস্তার নাই। ২৭।

### নব্য অধ্যায়।

#### অমুশোচনা।

যৌবন কালে একদা রজনীতে কতিপায় বয়সোর সঙ্গে যৌবন স্থলন্ত আহ্লাদ আমাদে রত ছিলাম। কল-কণ্ঠ বিহল্পের ন্যায় গাথকগণের সঙ্গীত হইতে ছিল। প্রপোর ন্যায় আমাদের আনন হাস্য করিতে ছিল। আমাদিগের আনন্দ মন্ততার কোলাহল পালীকে কম্পিত করিয়া ভুলিয়া-ছিল। সেই সময়ে এক রন্ধ পুরুষ নিকটে উপস্থিত থাকিয়াও এই হর্ষ আপারে লিপ্ত হইলেন না। সেই বর্ষীয়ানের মন্তকের কেশে তামসী নিশার ভাব কিছুই ছিল না, উহা দিবা হইয়া গিয়াছিল। তিনি মৌন ভাবে ছিলেন, আমাদের ন্যায় তাঁহার অধ্বোঠে হাসা প্রভা ছিল না।

প্রাচীনের এই ভাব দেখিয়া কোন যুবা তাঁহার সমূখে যাইয়া বদিল 'শীর্দ্ধ! কেন বিষয় ভাবে অধোমুখে এক প্রান্তে বদিয়া আছ়? এক বার মুখ তোল, মনের উল্লানে এই যুবকদের সঙ্গে মিলিত ছইয়া আনন্দ কর। "

দেখ ইছা অবণে প্রাচীন পুরুষ মন্তক উত্তোলন করিয়া কেমন ব্লদ্ধ জুনোচিত উত্তর দান করিলেন। তিনি বলিলেন " যখন প্রাভাতিক সমীরণ উদ্যানে সঞ্চরণ করে, তখন যুবক রক্ষেরই হর্ষ-স্পন্দন হয়, যে পর্যান্ত যুবা ছরিৎ কান্তি বিশিষ্ট, সে কাল পর্যান্তই বিটপী সেই প্রখ সমীরণ হিলোলে স্পন্দন করে, ছেলে দোলে; বয়ঃ পরিণতির অবস্থায়—জীর্ণ পুরাতন হইলে করে না। যুবকদের সঙ্গে আমার আমোদ প্রমোদ শোভা পায় না। আমার মুখ মণ্ডলে বয়ঃ পরিণামের উষা উদিত ইইয়াছে। সেই বলবান্ প্রাণপক্ষী এ পর্যান্ত দেহ পিঞ্জরে কন্ধ ছিল, কিন্তু এই ক্ষণ প্রতি মুহুর্তে বন্ধন-মুক্ত হইতে চাছে। এই সংসার-সদাব্রতে আমার স্থিতিকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি আমোদ উল্লাদে সময় যাপন করার আশা পরিজ্ঞাগ করিয়াছি। যখন মন্তকের কেশ শুভ হয়, তথন আর যৌবন আমোদদের আকাজকা করিও না। আমার কেশরপ কাক-পক্ষে তুষার বর্ষণ হইয়াছে, আমি বোল্বোল পক্ষীর ন্যায় উদ্যানের শোভা দেখিয়া বেড়াইতে পারি না। পরম রপবান্ শিখণ্ডীর পুক্ছ বিস্তাব ও উল্লাস শোভা পায়,

উৎপার্টিত পক্ষ শ্যেন পক্ষীর নিকটে তাহা কি প্রকারে প্রত্যাশা করিতে পার? আমার জীবনরপ শদ্যের কর্ত্তনকাল উপস্থিত, তোমাদের এইক্ষণ নবোদ্গত শদ্য তৃণ। আমার পুম্পোদানে দরসতা নাই, বল কে মলিন ক্সমে তোড়া বাঁধিয়া থাকে? বৎস! যহির উপর আমার নির্ভর, জীবনের উপর আর নির্ভর রাখা উচিত নয়। ক্রীড়া কুর্দ্দন সম্পূর্ণরূপে স্বকদিগেরই, রন্ধাণ চলিবার কালে অন্যের হস্তাবলম্বন আকাজ্বা করে। আমার মুখ মণ্ডল দেখ, পীতাভা ধারণ করিয়াছে; স্ব্র্য মণ্ডল পীতরাগ্যের জিওঁ হইয়া অন্ত্রগত হয়, আমারও পরিণাম উপস্থিত। সুবকের আমোদ প্রমোদ অবোধ শিশুর পক্ষে তাদৃশ নিন্দনীয় নয়, কিন্তু রন্ধের সম্বন্ধে বুড়ুঁ গহিত। বালকের নগায় আমি জীবন যাপন করিয়াছি, এই অপরাধের অনুশোচনায় বালকবৎ আমার রোদন করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতবর লোক্মান সার কথা বলিয়াছেন যে বন্ত বৎসর অপরাধে জীবন যাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কুদীদ প্রদান ও মূলধণ হস্ত্রচ্যত হওয়া অপেক্ষা পণ্য শালার দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়াই ভাল। ১।

একদা এক ব্লদ্ধ প্রকৃষ কোন নৈদের নিকটে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিল " আমার শিরা দেখ, আমার শরীর কুক্ত হইরাছে, চলৎ শক্তি নাই, আমি এক চরণ অন্য চরণ হইতে পৃথক্ করিতে পারি না, দেখ চরণে চরণে জড়িয়া গিয়াছে, আমি যেন কর্দ্ধমে মগ্র হইরা আছি।" বৈদ্য বলিলেন " আর ইহলেগকে নয়, পরলোকে তোমার চরণ পঙ্ক-মুক্ত হইবে।"

আমোদ প্রমোদে যদি যেবিন কাল যাপন করিয়া থাক, রন্ধ কালে সাবধান হও, সদ্বিধেচনা অবলম্বন কর। তোমার বয়ঃক্রম চলিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া থাকিলে মনে কর যে তুমি ডুবিয়াছ, আর বাছর আস্ফোটন করিও না। যথন আমার ক্লফ কেশ শুক্ত হইতে আরম্ভ করিল, তখন চিত্রের উল্লাস চলিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, দিন গত হইলছে, এইক্লণ মন হইতে আনন্দ মন্ত্রতা দূর করা কর্ত্বা। যখন আমার শ্রশান গমনের দিন নিকটে, আর কি আমোদ আহ্লাদে হ্লদয়কে প্রক্লেরাখা যায়? আমি ক্রীড়া কোঁজুকের ভাবে আনকের সমাধি ক্লেত্রে গমন করিরাছি, কড লোক পরে আমার সমাধি ভূমিতে সেই ভাবে গমন করিবে। হার! যৌবন কাল চলিয়া গিয়াছে, ক্রীড়া আমোদে জীবন গত হইয়াছে। হায়! এরপ প্রাণ তোবন যৌবন বিহুট্তের ন্যায় অদৃশ্য হইল। ইছা পরিধান করিব, উছা ভোগ করিব এই মন্ততার ধর্ম চিন্তা করিলাম না। অসার বিষয়ে রভ ক্রইয়াধর্ম হইতে দ্রে রহিলাম, সভাকে অবহেলা করিলাম। ২

প্রকলা থামিনীতে আরবের প্রান্তরে নিজা আসিয়া আসার গড়িরোধ করিয়াছিল। আমি শরনে ছিলাম, তখন এক উষ্ট্র চালক উষ্ট্র বন্ধন-রজ্জ্ দ্বীরা আমার মন্তকে আঘাত করিয়া ব্যক্তভার সহিত উল্লৈফ্রের বলিল "উঠ, সহথাত্রীগণ চলিয়া থাইতেছে, তুমি কি মৃত্যুর জন্য পশ্চাতে পড়িয়ারহিলে? যাত্রার ঘণ্টা ধনি শুনিয়াও যে ভোমার চৈতন্যোদর হয় না? ভোমার নীয়ে আমারও চক্ষে তন্দ্রার আকর্ষণ আছে, কিন্তু সন্মুখে স্থাবিস্তার যদি নিজাগত হই, তবে তাহা সমুন্তীর্ণ হইতে পারিব না। এ জন্য নিজার বশীভূত হই নাই।

যাত্রার ধনী শুনিরা যদি তুমি মোছ নিদ্রা হইতে উপান না কর, তবে বল হে ভাতঃ! কেমন করিয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে পথ চলিরা যাইবে ? দেখ, যাত্রা কালীন নহবতের ধনি শ্রবণ করিয়াই অগ্রগামী বণিক্ দল গম্য স্থানে যাইয়া পতছিল, দেই ভাগ্যবান্ সতর্ক লোকেরা ধন্য, যাঁহারা নহবত বাজিবার পূর্বেই প্রস্থানের আয়োজন করেন। পথে পড়িরা যাহারা নিদ্রা যায়, সেই হতভাগ্য লোকেরা তথন মৃত্তক উত্তোলন করে, যখন পথিকগণের কোন চিহ্ন দেখিতে পার না। যে সম্বর উপান করে, দে সম্বর চলিয়া যায়। সহযাত্রীগণ প্রস্থান করিলে পর আর জাগরিত হইয়া ফল কি ? যদি তোমার যোবনাপগম ও বার্দ্ধক্যের আরম্ভ হইয়া থাকে, তোমার রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, নেত্রকে নিদ্রা-মৃত্তুক কর। যে দিন দেখিলাম যে অসিত কেশ সিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি সেই দিনই মৃত্যু নিকটে গণনা করিলাম। হায়! আমার প্রিয়তম জিবীতকাল অতীত ইইয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক মৃত্তুতি চলিয়া যাইবে। যাহা গত হইয়াছে, অপরাধেই গত হইয়াছে।

যে করেক মুহূর্ত্ত আছে, তাহাতেও যদি কিছু লাভ না করি, তাহাও বিফলে যাইবে। সাদি! যদি শসা সংগ্রহের আশা রাখ, এইক্ষণও বীজ বপনের সময় আছে, বপন কর। পরলোকে রিক্তা হতে গমন করিও না, উচিত হয় না যে তথায় যাইয়া কিছুই নাই বলিয়া বিলাপ করিবে। যদি তোমার জ্ঞান চক্ষুং থাকে মৃত্যুকালোচিত আয়োজন কর। অদ্যাপি কীটে তোমার চক্ষুং ভক্ষণ করে নাই। জাতঃ! ধন থাকিলে বাণিজ্য দ্বারা লাভ কর, যাহার মূল ধন নাই, তাহার কি লাভ হইবে? অদ্যাপি জল তাদৃশ রিদ্ধি পায় নাই, প্রণালীর মুখ বাধিবার চেক্টা কর, বন্যার সময়ে কিছুই করিতে পারিবে না। এই ক্ষণও তোমার চক্ষুং আছে, অমুতাপাল্র্য বর্ষণ কর? বদন গর্ভে জিহ্বা আছে, কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। চিরকাল দেহে প্রাণি থাকে না, সর্বাদা বাক্শক্তি থাকে না। অদাই ঈশ্বর-জ্ঞানীদের উপদেশ শ্রেণ কর, কল্য মৃত্যুর ভয়ে কিছুই করিতে পারিবে না। জীবনের বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে অবহেলা করিও না। পক্ষী উড়িয়া গোলে পিঞ্জরের আর মূল্য থাকে না। অযথা আক্ষেপ করিয়া আর জীবন ক্ষয় করিও না। সময় থাকিতে কিছু কর। ৩

এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অন্য এক জন শোকাকুল হইয়া বিলাপ পরিতাপ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া এক স্ক্রেদর্শী জ্ঞানী তাহাকে বলিলেন যে ভ্রাতঃ! মৃত ব্যক্তির যদি ক্ষমতা থাকিত তোমার এই ব্যবহারে সে নিরক্ত হইয়া এই ব্লিত "আমার জন্য আর শোক ও সহায়ুভ্তি প্রকাশ করিওনা। আমি তোমার প্রস্থানের ছই দিবস পূর্বের মাত্র যাত্রা করিলাম। তুমি স্বীয় মৃত্যু বিশ্বত হইয়া আছ, তাহাতেই আমার মৃত্যু তোমাকে ছ্র্মল ও ল্বেখাকুল করিয়া তুলিয়াছে।" জ্ঞানী লোকে যখন শ্রণানে শব নিয়া যান, তখন তিনি 'আমাকে এরপ অন্যে সংকার করিতে নিয়া যাইবে 'এই চিন্তা করেন। মৃত শিশুর জন্য কেন বিলাপকর, সে নিজ্পাপ আসিয়াছিল, নিজ্ঞাপ চলিয়া গিয়াছে। তুমি নিজ্ঞাপ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ভীত হও ও সাবধানে থাক। পাপী হইয়া শ্রশান-গামী হওয়া অত্যন্ত খেদের বিষয়। অদ্য মানস পক্ষীকে বন্ধন করিয়া

রাধ, পরে জনায়ত্ত হইলে চেন্টা বিফল হইবে। বদি তৃমি অন্তথারী বীর পুরুষ হও, তাছা হইলেও ছির জানিও যে দেই মৃত্যুর দিন কোফন (শববস্ত্র) বাতীত আর কিছুই বাহির করিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না। গোরখর নামক পশু যদিচ মহাবলে বন্ধন্রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু বালুকাময় ভূমিতে দে চলংশক্তি হীন হয়; সেখানে তাছার চরণ বাঁধা পড়ে। তক্রপ তোমার যদাপি প্রচুর বল বিক্রম থাকে, কিন্তু শাশান-মৃত্তিকায় পা বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সংসারক্রপ পুরাতন গৃহে আর হৃদয় অর্পণ করিও না। যে দিন চলিয়া যার পরে আর সে দিন পাওয়া যায় না। যে মুহুর্ত্ত তিপন্থিত, তাছার সম্বন্ধেও এই গণনা করিও। ৪

একদা কোন ঋষিপ্রকৃতি ঈশ্বর পরায়ণ লোক এক ব্লছৎ স্থবর্ণ পিত শ্মশান ভূমিতে লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্বর্ণপিণ্ডের আসক্তি তাঁহার হিতা-হিত জ্ঞানকে বিক্লত করিয়া তোলে, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কলুবিত ও মলিন ছইয়া যায়। তিনি সমুদায় রাত্রি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যত দিন বাঁচিয়া থাকিব এ সম্পত্তি আমার হস্তেই থাকিবে, আমি আর কাহারও নিকটে মন্তক অৰমত করিয়া ধন প্রার্থনা করিব না। একটী রমণীয় গৃহ নির্মাণ করিব, তাহার ভিত্তি শ্বেতপ্রস্তারে হইবে, চন্দনকাষ্ঠে কড়িকাঠ প্রস্তুত করা যাইবে। বন্ধুবর্গের অবস্থিতির জন্য একটা মনোছর কুট্টিম নির্মিত হইবে, সেই কুট্রিমের দ্বার উদ্যানাভিমুখে থাকিবে। হুঃখী দরিত্র-দিগকে আছার দিব, নানা প্রকার স্থখ সম্ভোগ করিয়া জীবনকে সার্থক করিব, স্থূল বস্ত্রের নিরুষ্ট শ্যাণয় শ্য়ন করিয়া আমার অনেক কট্ট ছইয়াছে, অতঃপর মূল্যবান্ স্থকোমল শয্যাতে শয়ন করিব। এরপ ভাঁহার মনের ভাব ও চিন্তা অতান্ত বিক্লত হইয়া যায়, আতা দৃষ্টি ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন এ প্রকার অবকাশ থাকে না। তিনি সুথ নিজায় ও ভোজন পানেতে মত্ত হন। নাম জপ উপাসনাদি পরিত্যাগ করেন। সর্বদা তাঁহার মনে কেবল অসার কম্পনা ও অভিমান বিরাজ করিতে থাকে। পুনর্কার একদিন তিনি লোভের প্ররোচনায় শ্বশানভূমিতে চলিয়া গোলেন,কোন শ্বের সমাধি গর্ত্তের মধ্যে আরও স্থবর্ণ খণ্ড প্রাপ্ত হন কি না দেখিতে লাগিলেন।

আচার্য্য ইছা দেখিরা ভাবিত ছইলেন ও তাঁছাকে এই বলিলেন "ছে অবােণু! উপদেশ জবণ কর, ছার! একি তুমি যে বাণ পিতের মধ্যে ছালয়কে বদ্ধ করিয়া রাখিলে!! লােভের মুখ এ প্রকার সামান্য বিস্তৃত নয় বে ছই একটা ধাতু পিতেতে তাছা পূর্ব ছইয়া যাইবে। অতএব ছে লােভপ্রবণ অর্কাচীন! বাণ পিতের মােছ পরিক্রাণ কর। ছই এক খণ্ড কি ততােধিক বার্ণ লােভ পরিত্তপ্ত ছইবে না, আরও চাহিবে। তুমি ধন রিদ্ধি ও স্থাভাােণার চিন্তার চিন্তকে বিক্লত করিয়া রাখিলে। জীবন সম্পত্তি যে উৎসক্ত ছইল, তজ্জন্য অনুশােচনা ছইতেছে না। লােভ-ধূলি তােমার জ্ঞানচক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আসক্তিরপ উফ বায়ু জীবন-ক্ষেত্রকে দয়ি করিয়াছে। চক্ষুক্তে ধূলি-মুক্ত কর, কলা যে মৃত্তিকার নিম্নে ধূলিতে পরিণ্ত ছইবে, তাছার জন্য অনুশােচনা কর। ৫

কোন তুই জনের মধ্যে যোর শক্তব্য ও বিবাদ ছিল, ব্যাত্রের নাগর একে আন্তাকে আক্রমণ করিত। পরস্পারের প্রতি তাহারা এরপ অসস্তুন্ট ছিল যে তুই জনে এক আকাশের নিম্নে বাস করিতে কফ বোধ করিত। ইতি মধ্যে এক জনের উপর শমন সৈনা চালন করিল, তাহার জীবনের পর্যাবসাম হইল। এই মৃত্যু ঘটনার শক্তর মনে আহ্বাদ জন্মিল। শক্ত কিরদিন অন্তর বৈর নির্যাতনের ভাবে তাহার সমাধি ক্বেত্রে উপস্থিত হইল। সেই শবকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করিবার জন্য সমাধি গহলরের মুখ হইতে প্রস্তুর্ক কলক তুলিয়া কেলিল, তখন দেখিল যে মুকুট ধারীর মন্তক গর্ত্তের মধ্যে, তাহার তুই চক্ষুঃ মৃত্তিকাতে প্রিপূর্ণ, শরীর সমাধি কারাগারে বদ্ধ, অল্প প্রত্যক্তি কিটি ও পিপীলিকা কুল। পূর্ণ শশ্ধর তুল্য তাহার যে মুখ মণ্ডল ছিল, কালের অত্যাচারে ক্ষীণ ও বিক্রত হইয়াছে। সের্ভ স্কুল্য যে স্থন্দর সরল শরীর ছিল, ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই দৃঢ় মণি বন্ধে, জামুতেও ককোণিতে সংযোগ নাই। এই অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে এরপ শোকের উদ্রেক হইল যে সে ক্রমন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

<sup>•</sup> दन्ड अक अकार क्रमर महम दक्ता।

ন্ধীর অসদাচরণের জন্য অনুতপ্ত হইল। তখনই সেই সমাধির প্রস্তর ফলকে এই বাকাটী অন্ধিত করিয়া রাখিল। "কাছার মত্যুতে আনন্দিত হইওনা, তোশারও মৃত্যু হইবে।"

কোন জ্ঞানবান্ ঋষি এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিনীত ভাবে বলি-লেন। "প্রভো পারমেশ্বর। শক্র দয়ার্দ্র ইইরা বাছার প্রতি ক্রন্দন করেই, তাছার প্রতি যদি তোমার দয়া না হয়, তবে জগতে ইছা অপেক্ষণ আশ্চার্য কিছুই ময়।" ৬

এরপ আমার মুরণ হয় যে একদা শৈশব কালে আমি পিতৃ দেবের
সঙ্গে বিপণীতে গিয়াছিলাম। তিনি আমার জন্য পুত্তক ও কাষ্ঠ
ফলক\* ক্রের করেন এবং একটা মূল্যবান্ অস্থুরীয়ও আমাকে কিনিয়া দেন।
তথন এক ব্যক্তি একটা খোমা ফল দান করিয়া আমা হইতে অনায়াদে
সেই অঙ্গুরীয়টা লইয়া যায়। আমি দেই যৎসামান্য মিস্ট ফলটার লোভে
আংলাদের সহিত তাহার সঙ্গে অঙ্গুরীয়ের বিনিময় করি।

বালক যখন অন্থ্রীয় কিরপে মূল্যবান্ বস্তু ব্যেনা, তখন সে তাছার প্রিয় নিয় দ্বেরর সন্ধে উহার বিনিময় করিবে, বিচিত্র কি ? তুমিও জীবনের মূল্য ব্রিলেনা, সাংসারিক প্রখভোগের, জন্য তাছা ক্ষয় করিলে। সাধু লোকেরা স্বর্গ নিকেজনে গমন করিবেন,—নিয়তর জলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁছারা সমুদ্ধ জুবলোকে চলিয়া যাইবেন। হুঃখ ও লজ্জায় তোমার মন্তুক নত হইয়া খাকিবে। তোমার পাপ সকল তোমাকে পরিবেন্টন করিয়া রহিবে। জাতঃ! পাপ হইতে যদি নিয়ত্ত না হও, নিক্ষয় পুণ্যবান্ লোকের সন্ধুখে লজ্জিত হইবে। পাপ পুণ্যের বিচারের দিন প্রেরিত মহাপুরুষগণ্ও ভয়ে বিকম্পিত হন। যে স্থলে প্রেরিত পুরুষেরা ভীত হন, তুমি কোন্ প্রাণে নিঃশঙ্ক খাক। পাপের জন্য কিরপ জন্তাপ রাখ, তাছা লইয়া উপস্থিত হও। বে সকল নারী জনুরাগপূর্ণ হদয়ের ঈশ্বরের সাধনা করেন, তাঁছারা পরমেষরের নিকট উচ্চ জাসন

পারস্য ভাষাধ্যায়ী ছাত্রগণ প্রাথমে ইহাতে বর্ণ লিপি শিক্ষা করে;

প্রাপ্ত হন। পুৰুষ হইয়া কি ভোমার লজ্জা ছইবেনা যে স্ত্রী লোকেরা ঈশ্বরের দারা পরিগৃহীত হইবে, তুমি বঞ্চিত থাকিবে? যদি তুমি সাধনা শূনা ছইয়া এক পার্শে বসিয়া থাক, তোমার পুরুষভের গৌরব কি ? তুমি নারী অপেকা নিরুক্ট। আমার আর অধিক বলিবার কি আছে ? মহাকবি ওন্সরি \* এ প্রকার বলিয়াছেন যে আমার ন্যায় এক জন হর্বিনীত অধার্মিক লোকের বাক্যে বিশ্বাস • স্থা-পন করিতে আমি বলি না। দেখ প্রাচীন কালের প্রম এছেয় এক ধুর্মদাধক কি বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "সরলতাকে যদি অতিক্রম কর, বক্র হইলে। যে পুরুষ নারী অপেক্ষা নিরুষ্ট, তাহার পুৰুষত্ব কোথায় ?" মনে করিও বিষয় প্রায়তিকে যদি যত্নপূর্বক পরি- ' পোষণ কর, কিছুকালের মধ্যে তাহা প্রবল শক্ত হইবে। এক ব্যক্তি শার্দ্ধ ল-শিশুকে প্রতিপালন করে, কিয়দ্দিনান্তর সেই হিংতা পশু বলিষ্ঠ ছইয়া প্রতি-পালককে বধ করে। যখন সে পোষিত ব্যান্তের আক্রমণে প্রাণত্যাধী করিতেছিল, তথন এক অভিজ্ঞ লোক নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন তমি যখন শক্ত শিশুকে অপত্যবৎ পালন করিতেছিলে, জানিতে না কি যে সে, সময়ে তোমাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবে ?" ৭

এক ব্যক্তি এক মহীপালের দক্ষে বিরোধ করিয়াছিল। তাহাতে নর-পতি হত্যা করিবার জন্য তাহাকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করেন। দেই উপায়হীন, শত্রুর (ঘাতকের) কর-কবলিত হইরা এই বলিয়া শোক ও বিলাপ করিতে লাগিল, "হাম! যদি বন্ধুকে (রাজাকে) আমি ব্যথিত না করিতাম, তবে কি কথন শত্রুর (ঘাতকের) হস্তে প্রাণ হারাইতাম।"

বদি বুদ্ধিমান্ হও, সেই বন্ধুর( ঈশ্বরের ) বিরোধী হইও না, পাপদৈত্যরূপ শক্রর ক্ষমতা ভোমার প্রতি থাকিবে না। যে আপন বন্ধুকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছাড়িয়া দেও সেই ব্যক্তিকে, শক্ত তাহার পৃষ্ঠ চর্ম উৎপাটন করিবেই। তুমি বন্ধুর সঙ্গে এক হৃদয় এক বাক্য হও, শক্ত আপনা হইতে সমূলে বিনাশ পাইবে। ৮

<sup>•</sup> हेनि अक कम स्थानिक कवि, महर्यम शर्कामत नमस्य विमामान हिस्सम।

এক ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করিয়া লোকের ধন হরণ করিত, এ দিকে পাপ-দৈত্যের কার্য্যকে ধিক্, এই বলিয়া বেড়াইত। একদা পথে পাপদৈত্য ভাহাকে বলিল "ভোমার ন্যায় ত নির্কোধ লোক কখন কাহাকে দেখি নাই, অন্তরে আমার সলে ভোমার প্রণয় রহিয়াছে, বাহে কেন তুমি আমার প্রতি অন্ত্র উত্তোলন কর ?"

**৫খনে**র বিষয়, দৈত্য যাহা বলিয়াছে, দেবতাও তোমার সম্বন্ধে তাহাই লিখিয়া রাখিবেন। নিঃশঙ্কতা ও মূর্খতার এই করিয়াছ যে পবিত্রপুক্ষ তোমার অপবিত্রতা লিপি বন্ধ করিবেন। পুণ্যাচারী হও, ঈশ্বরের প্রসন্মতা প্রার্থনা কর, অনুতপ্ত হও। যখন জীবনপাত্র পূর্ণ হইবে—মৃত্যু নিকটে আঁদিবে, তখন এরপ অবকাশ পাইবে না যে অনুতাপের সহিত ক্ষাপ্রার্থী ছইবে। ঘদ্যপি তুমি সম্বলহীন বট, ক্ষতি নাই, উপারহীন অকিঞ্চনের নাার আর্ত্তনাদ কর। যদিচ ভোমার পাপ, সীমা অতিক্রম করিয়া থাকৈ, সরলভাবে ক্ষম প্রার্থনা করিবে, অপরাধ থাকিবে না। যখন ঈশবের প্রসন্ধতা অনুসন্ধানের পথ এইক্ষণে মুক্ত দেখিতেছ, তথন অগ্র-সর হও, পরে অকন্মাৎ অনুতাপের দ্বার বদ্ধ হইয়া যাইবে। ধর্ম রাজ্যের যাত্রিক। পাপের গুৰুভারের নিম্নে আপনাকে স্থাপন করিও না, ভাঁরাক্রান্ত ব্যক্তি গমনে ক্লান্ত হয়। ধার্মিক পুরুষদিগের অনুগমন করা তোমার কর্ত্তবা। যে এই সেভিাগ্যের অনুসরণ করিয়াছে, সেই লাভ করিয়াছে। কিন্ত হায়! তুমি দৈত্যের পশ্চাকাামী হইয়াছ, জানিনা যে কখন তুমি ধর্মান্ধা সাধকদিগোর অমুগামী ছইবে। সরল পথে চল, তাহা হইলে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিবে। তুমি স্বর্গ রাজ্যের যাত্রিকদিগের পথে নও, তৈলকারের বন্ধনেত্র বলীবর্দ যেমন দিবা রাত্রি ঘূর্ণায়মান, তুমিও সেই প্রকার। ৯

এক জন কর্দ্দম লিপ্ত কলেবরে কোন ভজনালরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তথন কেহ তাহাকে তর্জন করিয়া বলিল " অভাজন! এরপ মলিন বেশে পবিত্র ভূমিতে গমন করিও না।"

এই ব্যাপারে আমার হৃদর কাঁপিয়া উঠিল, যে হেতু আমি মলিন, স্বর্গ

নিকেতন অতি পবিত্র। সেই পূণ্য ভূমিতে পবিত্র পুরুষণণ আগ্রাহের সাহ্নত থাইতেছেন। আমার ন্যার পাপ পদ্ধ লিপ্ত লোকে তথার কি প্রকার যাইবে? বাঁহাদের তপদ্যা ধন আছে, তাঁহারাই স্বর্গ লাভ করেন। অমুতাপ বারিতে আত্মার পাপ পদ্ধ প্রকালন কর, সাবধান! এরূপ করিও না, যাহা দ্বারা জীবনের মলিনতা প্রকালনকারী সেই স্বর্গীর জল ভ্রোত বন্ধ হইরা যার। এ কথা বলিও না যে আমার সোভাগায় পক্ষী হন্ত হইতে পলারন করিয়াছে, অমুতাপ করিবার ক্ষমতা নাই! আমি বলি এই ক্ষণও যথম জীবিত আছ, অমুতাপের বল তোমার রহিয়াছে। যদিচ ধর্ম সাধনার তোমার বহুকাল উপেক্ষা হইরাছে, তথাপি এই ক্ষণ উৎসাহী ও সত্তর হও। অদ্যাপি মৃত্যু তোমার হন্ত বন্ধুন করে নাই, অতএব ধর্মরাজের মন্দিরে যাইরা অঞ্জলিবন্ধ হন্ত। হে পাপিন্! উত্থান কর, আর শ্রন করিয়া থাকিও না। কত পাপের জন্য কিঞ্চিৎ অমুতাপ জল চক্ষু হইতে বর্ষণ কর। ক্ষারের দ্বারে আপনার মান গৌরব বিসন্ধিন করিয়া দীন হও। ১০

প্রক ব্যক্তি এক ছানে শদ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। একদা বাত্রিতে সে সরামত হইয়া অয়ি উদ্দীপন করে ও আপন শদ্য রাদ্র্র্প জ্বালাইয়া দেয়। পর দিন সেই হতভাগা হঃখিত মনে অনেক যত্ন করিয়া ভস্মরাশি হইতে এক মুক্টি যবকণিকাও বাহির করিতে পারে না। তখন কেহ সেই অভাজনের হঃখ ও য়ানি দেখিয়া স্বীয় পুল্রকে এই উপদেশ দান করিলেন "বৎস! যদি ভাগাচাত হইতে না চাও, তবে মত্ত হইয়া আপন সম্পত্তি দক্ষ করিও না। সম্পত্তি একবার দক্ষ হইলে পুনঃসংগ্রহ করিতে অত্যন্ত ক্রেশ ও লাঞ্চুনা। প্রেয় প্রলা! স্থাবিচার ও দান ধর্মাদি বীজের সদ্বাবহার কর, এই সকল সদ্যাপ্ সম্পত্তির অপচয় করিও না। হতভাগা লোকের বিপদে ভাগাবান্ লোকেরা উপদেশ লাভ করেন। তুমি শান্তি পাইবার পূর্বের্ক ক্ষমার বারে যাইয়া আঘাত কর। যথন দণ্ডাঘাত হইতে খাকে, তখন আর্ত্তনাদ করিলে কোন ফল নাই। কল্য যেন হঃখিত ও লজ্জিত না হও, তাহা কর। মন্তর্ক উত্তোলন করে, আর উপেক্ষা করিও না। ১১

এক জন কোন বিশেষ পাপে লিগু ছিল। তথন তাহার নিকটে এক তপন্থী পুক্ষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পাপাচারী লক্ষার অধাবক্তু হইয়া বিদায়া রহিল এবং বলিল "হায়! মহালয়ের নিকটে আজ অভ্যন্ত লক্জা পাইলাম।" ইহা শ্রবণে দেই মহাত্মা বলিলেন "যুবক! ঈশ্বর সাক্ষাতে আছেন, তাহা ভাবিয়া তোমার লক্ষা হয় না, কেবল আমাকে দেখিয়া লক্ষা হইল।"

কোন মনুষ্য হইতে তোমার পাপ ক্ষমা ও শান্তির আশা নাই। তুমি ঈশবের দিকু রক্ষা করিয়া চল। শক্র মিত্র হইতে যেমন লড্জিত, হও, পারমেশ্বর হইতে দেরপ সকুচিত হইও। ১২

গুরামাগান দেশের রাজা এক ব্যক্তিকে যথ্টি দারা প্রছার করিয়াছিলেন।
প্রছারের আখাতে ঢোল যন্ত্রের ন্যায় তাছা হইতে উচ্চ নাদ নির্গত হইয়াছিল। যন্ত্রণায় দেদিন রজনীতে তাছার নিদ্রা হয় না। তখন এক সম্লাসী
উপস্থিত হইয়া বলিলেন " যদি রাত্রিতে তুমি শাসন কর্তার চরণে নিপতিত
হইয়া ক্লত ত্রন্ধি রার জন্য খেদ করিতে, দিনে মুক্তি পাইতে পারিতে।"

েয সকল পাণী রজনীতে ঈশ্বরের মন্দিরে অনুতাপ করে, বিচারের দিনে তাছারা লজ্জিত হয় না। যদি তুমি জ্ঞানী হও, অনুষ্ঠিত হয়তির জন্য অনুশোচনা কর, এবং পাপ হইতে নির্ব্ত থাকিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে বল প্রার্থনা কর। এই ক্ষণ্ড যদি তুমি মুক্তির ইল্ছা রাশ্ব, ভয় কি ? ক্ষণাময় ঈশ্বর অনুতাপকারীর প্রতি রূপার দ্বার বদ্ধ করেন না। তুমি পূর্ব্বে কিছুই ছিলে না, যে প্রেমময় পুরুষ তোমার অন্তিত দান করিয়াছেন, পতিত অবস্থায় তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিবেন না, অতি আশ্বর্যের কথা। যদি দাস বট, প্রার্থনাতে হস্ত উত্তোলন কর; যদি অপরাধের জন্য লক্ষ্ণা হইয়া থাকে, অক্রতারি বর্ষণ কর। ঈশ্বরের দ্বারে এমত কোন অনুতাপকারী কথন অন্থামন করে নাই যে তাছার অনুতাপের জ্বোত অপরাধ ভাদিয়া না গিয়াছে। যে পাণী অজন্ত শোকবারি বর্ষণ করে ঈশ্বর অপমানিত করিয়া তাছাকে দূর করেন না।

এমন রাজ্যের রাজধানী সরা নগরে আমার এক বালকের মৃত্যু হয়।

তাহাতে আমি কি পর্যান্ত শোকাকুল হইয়াছিলাম, বলিয়া উঠিতে পারি মা। এই সংসার উদ্যানে এ প্রকার একটা তব্দ রাদ্ধি লাভ করে না যে মৃত্যু রূপ ঝঞ্চাবাত তাহাকে সমূলে উৎপাটন না করে। ভূমির উপর পূজা বিকসিত হওয়া বিচিত্র নয়, যে হেতু অনেক শিশুর দেহ-পূজা ভূমির নিম্নে শায়িত 'আছে।

এক দিন প্রিরতম শিশুর শব দর্শনের উন্মন্ততা ও ব্যাকুলতাতে তাছার
সমাধি গর্তের প্রস্তর উচাইরা কেলিরাছিলাম। সেই অব্ধারমর সক্লীর্ণ স্থান দর্শনে প্রথমতঃ ভরে আকুল ও বিচেতন ছই, পরে ব্রথম স্থাছির
ও সচেতন ছইলাম সেই প্রেমাস্পদ সন্তান ছইতে ক্লারে এই কথা শুনিতে
পাইলাম। অব্ধকার দেখিয়া যদি তোমার ভর হয়, ধর্মালোক হস্তে করিয়া
সচিতন্যে সমাধি গর্তে প্রবেশ করিও। যদি সমাধির রজনীকে দিবার
ন্যায় দীপ্রিময় দেখিতে চাও, তাহা ছইলে পুণ্য দীপ প্রস্তুলিভ কর।
উদ্যানপাল খোর্মাতক বা পাছে ফলবান্ না ছয় এই ভাবিয়া শব্ধিত থাকে।
কিন্তু অনেক লোভী ছৢরাশাগ্রেন্ত লোক বীজ বপন না করিয়াই শদ্য সংগ্রছ
করিতে চায়। সাদি! সেই ফল ভোগ করে, যে রক্ষ রোপণ করিয়া থাকে,
সেই শস্য সংগ্রছ করে, যে বীজ বপন করিয়া থাকে। ১৩

মার্জার পরিক্বত ভূমিতে মল ত্যাগা করে; কিন্তু পরে যখন অপরিকার দেখে, তাহা মৃতিকা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে। তুমি পাপ কার্য্যে নিঃশক্ষ আছ, তাহাতে যে লোকের চক্ষুং পতিত হয়, এ বিষয়ে তোমার ভয় হয় না। যে দাস অনেক কাল প্রভু হইতে পলায়িত, তাহার জন্য চিন্তিত হও; কিন্তু যে সরল অন্তঃকরণে কাতর ভাবে পুনরায় আসিয়া আত্রয় লয়, সেই পুনরাগাত অনুতপ্ত দাস দিগকে প্রভু আর গৃঙ্ধল দ্বারা বন্ধন করেন না। বিরোধী হইয়া প্রভু পরমেশ্বর হইতে কে চিরকাল পলায়ন করিয়া থাকিতে পারে? সেরপ পলায়নের পথ নাই। এই ক্ষণই জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলা কর্ত্বর্য, সেই সময় নয়, যথন পুঞ্জামু পুঞ্জরেপে জীবন পুস্তকের বিচার হইবের যে পুর্বেই আপন পাপের জন্য অনুত্রাপিত হইয়াছে, সে পাপ করিয়াও করে নাই। নিশ্বাস যোগে

ষ্দিচ দর্পণ মলিন হর, কিন্তু হৃদর রূপ দর্পণ শোকে নিষাসে পরিক্ষার হুইরা থাকে। তুমি স্থীর পাপের জন্য শহিত ও ব্যথিত হও, পরে আর কাহা হুইতে তোমার শহা থাকিবে না। ১৪

অভিমর শরীর পিঞ্জরে তোমার প্রাণ, পক্ষী বরন মুক্ত হুইলে-পিঞ্জর হুইতে চলিয়া গেলে পুনর্ফার বহু যতু করিয়াও ভাহাকে কেছ ছন্তগত করিতে পারে না। মারা মদে মত হইরা আর রুখা সময় নষ্ট করিও না, এ সংসারে জীবন কয়েক মৃহ র্ভ বৈ নয়। জ্ঞানী লোকের নিকটে এক মুহূর্ত্ত জীবন, পৃথিবীর আধিপত্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। সেকেন্দর সমতা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, কিন্তু যে মুহুর্ত্তে তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন, তখন রাজত্ব আর রহিল না। বিধাতা তাঁহা হইতে সমগ্র রাজ্য গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভাঁছাকে এক মুছ্র্ত্তের জন্য জীবন দান করিলেন, अंत्रिश हरेल ना। धनी प्रतिज मकत्वरे अरे मश्मात हरेत हिनता यान, কর্মানুসারে দণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। এথানে স্বখ্যাতি অখ্যাতি ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না। আত্মীয় স্বজন এই সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, জামিও চলিয়া যাইব। নীচ সংসারকে কেন হৃদয় দান করিব ? আমি চলিয়া গেলেও এই উদ্যানে পুষ্পা বিক্ষসিত হইবে, চন্দ্র স্থর্যা আকাশে প্রকাশ পাইবে, শীত বসস্তাদি ঋতু চলিতে থাকিবে, বন্ধুগণ পরস্পর সুখ সহবাস कतिर्वत । मश्मारतत महा सनग्रत वाँधि मा, मश्मात कारात महा महा-বছার করেনা। আর উপেক্ষা করিও না জাগরিত হও, মন্তক উত্তোলন কর, তাছা ছইলে কল্য আর হঃখ ভারে মন্তক নত ছইবে না। সাদি। যখন বিদেশ হইতে জন্মভূমি সিরাজ নগরে গমন কর, তথন শরীরে সংলগ্ন বিদে-শের ধূলি স্থান প্রকালন দ্বারা অপনীত করিয়া থাক। হে পাপ কলঙ্কিত! অবিলম্বে যে তুমি তোমার চিরাবস্থিতির নগরে প্রবেশ করিবে। অভএব উত্তর নেত্ররপ প্রভ্রবণ হইতে জলভ্রোতঃ বাহির কর। তদ্বরা আপনার যত কিছু মলিনতা আছে, সমুদায় ধেতি করিয়া কেল! ১৫

তোমার বয়:ক্রম সপ্ততি বৎসর অতিক্রেম করিল, এত কাল নিদ্রায়

পাকিয়া জীবন নষ্ট করিয়াছ, এইক্ষণ এস, তজ্জন্য অনুতাপ কর। দেখ, সমত্র জীবন তুমি ইহলোকে সুখন্থিতির আয়োজন করিলে, নিত্যধামে বাজার সম্বল কিছুই সংগ্রহ করিলেনা। বাঁহারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই পুণ্য লোকে তাঁহাদেরই উচ্চপদ। তুমি যজপ সঞ্চয় করিয়াছ, ভদনুরপ পণ্য জব্য লাভ করিতে পারিবে। যদি দরিজ বট, লজ্জা পাইবে। বিপণি নানা স্থপদ জব্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু যাহারা শূন্য হন্তে বাঁয়, তাহাদের কেবল আক্ষেপ করিতে হয়। তোমার প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ মুদ্রার মধ্যে পাঁচটা মুদ্রা হ্যন হইলেই শোকাকুল হইবে। যদি তুমি পঞ্চাশ বংসর র্থা বাপন করিয়া থাক, অবশিষ্ট পাঁচ দিনকেও সার্থক করিয়া লও। যদি মৃত যোক্তর বাক্শক্তি থাকিত, সে আর্ত্তনাদ করিয়া এই কথা বলিত, "হে জীবিত! যখন তোমার বলিবার শক্তি আছে, পর—মেশ্বরের নাম কর। মৃতের ন্যায় মৌন থাকিও না। অবছেলা করিয়া আমি জীবন ক্ষয় করিয়া আসিয়াছি, তোমার যে করেক মুহুর্ত্ত জীবন আছে, তাহা সার্থক করিয়া লও।" ১৬

যুবক! এই যৌবন কালেই ধর্ম সাধনের পথ আত্রয় কর। কল্য যখন রদ্ধ হইবে, তথন তোমা দ্বারা যৌবন বলের কার্য্য চলিবে না, তোমার শরীরে শক্তি আছে, মন প্রশস্ত আছে, এই বেলা উপেক্ষা করিওনা। আমি যৌবনের মর্যাদা হৃদরক্ষম করি নাই, সম্প্রতি বুঝিতে পারিয়াছি যে যৌবন কাল রখা যাপন করিয়াছি। যাহার প্রত্যেক দিন উৎসবের দিন ছিল, বিধাতা আমা হইতে এইক্ষণ. সেই কাল কাড়িয়া লইয়াছেন। জীর্ণ গর্দ্ধভে আরোহণ করিয়া কেছ দেড়িয়া যাইতে পারেনা। যুবক! তুমি অশ্বারয়় বট, বেগে ধাবিত হও। ভয় পাত্রকে যোড়া দিলেও ভদ্বারা পর্যাপ্ত মূল্য লাভ করা যারনা। কিন্তু পাত্র ভয় হইলে পুনঃ সংযোজন ব্যতীত উপায়ও নাই। কে বলিবে তুমি জয়হন নদে \* ঝাঁপ দিয়া পড়। কিন্তু যদি পতিত হইয়া থাক, কোনরপে সন্তরণ করিয়া উদ্ধার হও। ১৭

<sup>\*</sup> খোরাশান দেশ দিয়। এই নদ প্রবাহিত ইইয়াছে।

## দশম অধ্যায়।

#### প্রার্থনা।

• এক হুর্বলিচিত ঋষি রজনীতে অনুতাপ করিয়া প্রাতঃকালে তাছা ভক্ষ করেন। তখন তিনি কি স্থলর কথাটী বলিয়াছিলেন "তিনি (ঈশ্বর) বৈ অনুতাপ প্রেরণ করেন, তাহাই প্রক্রত। আমার স্বক্তত অনুত্বাপ ও প্রতিজ্ঞা অন্থায়ী ও হুর্বল।"

প্রভা! ভোমার সত্যের দোহাই, আমার চক্ষঃকে অসত্য দেখিতে দিও না। ভোমার জ্যোতির দোহাই, নরকায়িতে যেন আমি দক্ষ না হই। হীনতা ও হুর্বলভাতে মৃত্তিকা হইয়া আছি। আমার পাপধূলি আকাশে উঠিয়াছে। রূপাময়! তুমি একবার রূপা-বারি বর্বণ কর, যেহেতু র্ফিদারা ধূলি প্রতিহত হয়। অপরাধের জন্য আমি ভোমার মন্দিরে আসন পাইবার উপযুক্ত নই, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি অন্যত্তও আমার স্থান নাই। যাহার বাক্শক্তি নাই, তাহার হৃদয় তুমি জান, তুমিই ভগ্নহৃদয়ে ঔষধ বিলেপন কর। ১

এক স্থরামত আতপ তাপিত হইয়া কোন ভজনালয় সংক্রান্ত কুটিরে প্রবেশ করে, এবং সেখানে যাইয়াই সে পারমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করে "হে প্রভো! আমাকে স্বর্গে গ্রহণ কর" তখন ধর্মমন্দিরের এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল "জ্ঞান ধর্মহীন পাষত। সতর্ক হও, তুমিও স্বর্গে ঘাইতে চাও, ঈশ্বরের মন্দিরে কি কুকুরের প্রবেশ হইবে? কি পুণ্য করিয়াছ বে স্বর্গ প্রার্থনা কর ? যে ব্যক্তি কদাকার, তাহার আর রূপ দেখাইয়া
বেড়ান শোভা পার না।"

ধার্মিক এই উক্তি করিলে মত্ত অশ্রুপাত করিতেং বলিল "মহাশয়।
ক্ষমা কর, আমি মাতাল বটি, যথার্থ। কিন্তু ঈশ্বর যৈ রূপা করিয়া তাঁহার দারে
পাপীকে ভিক্ষা করিতে দেন, ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর না। আমি

তোমাকে বলিতেছি না যে তুমি আমার বিনয় ও প্রার্থনা অবণ কর। অমুতাপের দার মুক্ত আছে, ঈশ্বর পাপীর উদ্ধার কর্তা রহিয়াছেন।"

কৰণাময়ের কৰণা সম্বন্ধে এই কথা বলিতে আমার লজ্জা হয় যে তাঁছার কৰণা অপেক্ষা আমার পাপ অধিক। যে ব্যক্তি হীন বল হইরা পড়িয়া আছে, অন্যে হস্ত ধারণ না করিলে সে উত্থান করিতে পারে না। আমি সেই অচল রন্ধ। হে কর্মর! আপন রূপাগুণে তুমি আমার হস্ত ধারণ কর। ইহা বলিতেছি না যে তুমি আমাকে পদ গৌরব দান কর, এই বলিতেছি, ধর্মবল দেও, ও পাপ ক্ষমা কর। কোন বন্ধু যদি আমার ক্ষুদ্র একটা অপরাধ দেখেন, আমি নীচ অজ্ঞান বলিরা যোষণা করিবেন, কিন্তু তুমি অন্তর্যামী, সকলই জান। তুমি যখন রূপাগুণে অপরাধ মার্জনা কর, কেই পাপ বন্ধনে থাকে না। তুমি অপ্রসন্ধ হইরা কাহাকে নরকে প্রেরণ করিলে তাহার সম্বন্ধেও কোন কথা নাই। যদি হাত ধরিরা লইরা যাও, তবে গম্য স্থানে যাইতে পারি। যদি ফেলিয়া রাখ, কেই আর্থ সাহায্য করিবে না। ২

এক হন্ধ ভিক্ষক কোন ভজনালয়ের দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাতে কেহ বলিল 'এই গৃহ কোন গৃহস্থের নয়, এখানে তোমার
কিছুই পাইবার প্রত্যাশা নাই, এন্থান হইতে চলিয়া যাও।' ভিক্ষুক
জিজ্ঞাসা করিল "এই কি প্রকার গৃহ, যাহাতে দান ধর্ম নাই? সেই ব্যক্তি
বলিল "চুপ থাক, এরপ কথা বলাতে পাপ, জগতের স্থামী এই গৃহের
স্থামী।" তখন রন্ধ আলোকাধার ও তোরণের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া
মনের হুংখে করুণ স্বরে বলিল "হার! এই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া
বড় আক্ষেপের বিষয়, এই দ্বারে নিরাশ হওয়া পরম হুংখের কারণ।
কোন পদ্মী হইতেই আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাই নাই, ইশ্বরের
মন্দির হইতে কেন বিষয় বদনে চলিয়া যাইব? অতঃপর সেই স্থানেই
ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ করিব যেখানে জ্ঞানিব রিক্ক হন্তে ফিরিতে
হইবে না।

এই ষ্ট্রনার পর সেই ভিক্ষুক কোন ভজনালয়ে নির্জন সাধনাতে

প্রেত্ত ছিল। সেই অবস্থায় কাতর প্রাণে বাস্ত্ উত্তোলন করিয়া বারং প্রার্থনা করিয়াছিল। এক দিন রাত্তিতে তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত হয়, তৎকালীন মৃত্যু যন্ত্রণার সে অস্থির থাকে। প্রাতঃকালে যথন প্রাণ বিয়োগ হইতেছিল, এক ব্যক্তি যে তাহার শুক্রমায় নিযুক্ত ছিল, সে তথন সেই মুমূর্ত্ব প্রক্রম বদনে গদসদ অবে এই কথা বলিতে শুনিল "যে কেহ প্রেমময়ের দ্বারে আর্মীত করিয়াছে, তাহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।"

ু প্রার্থী স্থির প্রকৃতি ও সহিষ্ণু হইবেন। প্রকৃত প্রার্থনা কথন বিকল হয় না।
বিদিকোন প্রিয় বস্তু না পাইয়া তুমি ক্ষুদ্ধ হইয়া থাক, অন্যতর প্রিয় বস্তু তোবার হস্তগত হইবে। কটুক্তি শুনিরা বিষম হইও না, অন্যবিধ শান্তল বারিতে
ভোমার মনের অগ্নি নির্কাপিত হইবে। বাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই,
সামান্য কারণে তাহার বিক্তমে অস্ত্র ধারণ করিও না। বাহাকে ছাড়িরা জীবন ধারণ করিতে পারিবে, শুদ্ধ তাহাকেই হুদ্র ছইতে দুরে
রাধিতে পার। ৩

দ্রকাণ এক তপোধন সমুদার রাত্রি ঈশ্বর সাধনা করিয়া প্রাতঃকালে ক্রপুটে আশীর্কাদ প্রার্থী ইইয়াছিলেন। তথন স্বর্গীর দূত তাঁছার কর্ণে এই কথা বলিল " মনোরথ সফল হইল না, নির্ভ ছও, আপন ভাবনা ঘাইয়া ভাব, তোমার এই প্রার্থনা গৃহীত ইইবার নয়। এই ক্ষণ বিষয় বদনে প্রস্থান কর, অথবা এখানে থাকিয়া রথা আর্ত্রনাদ কর।" তপন্থী তাহাতে ভয়োদাম ইইলেন না। অন্য রজনীতেও পরমেশ্বরের ধ্যান মনন ও গুণকীর্ত্তনে নেত্রকে বিশ্রাম দিলেন না। এক শিষ্য এই ব্যাপারের তত্ত্ব রাখিত, সে বলিল " যখন দেখিলে তোমার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত ইইল না, তখন আর অনর্থক ক্রেশ কেন স্বীকার কর।" এতং শ্রবণে ঋষি নেত্রনীরে মুখন্মওল অভিষক্তি করিয়া বলিলেন " বংস! ইহা মনে করিও না যে তিনি আমার প্রতি বিমুখ ইইয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার অঞ্চলাবলম্বনে বিমুখ খাকিব। যদি এই পথ ব্যতীত অন্য পথ দেখিতে পাইতাম, তবে নিরাশ ইইয়া ফ্রিয়া যাইবার বিষয় ছিল। যখন কোন প্রার্থ কোন দ্বার বিষয়ে ছিল। যখন কোন প্রার্থিতে পায়।

এদিকে আমার পথ নাই প্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্য দিকেও আমার জন্য কোন পথ নাই।" ঋবি এই মাত্র বলিলেন এবং প্রিয়তম পরমেশ্বরের উদ্দেশে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। তথন অকস্মাৎ তিনি আত্মার কর্ণে এই বাণা প্রবণ করিলেন " গৃহীত হইবার জন্য তোমার নিজের কিন্তু কোন গুণ নাই, স্বীকার করিও। কেবল এই দীনতা ও ব্যাকুলতার জন্য গৃহীত হইলে, যখন আমা ভিন্ন অন্য আশ্রয় রাখ না, তখন আমার আশ্রয় পাইলে।" ৪

এস, জীবন থাকিতে থাকিতে হস্ত প্রসারণ করিয়া হৃদয় যোগে প্রার্থনী করি। দেখনা শীতকালে হিমাক্রান্ত তরুগণ পূলা পল্লবিহীন হয়, তখন তাহারা শূন্য হস্তে নিস্তব্ধ ভাবে মিনতি করিতে থাকে, ঋতুরাজ বসস্তের অনুপ্রাহে বঞ্চিত হয় না, পরে আর তাহারা রিক্ত হস্তে থাকে না। যে দ্বার চিরকাল প্রযুক্ত, মনে করিও না যে সেই দ্বারে কেহ ক্বতাঞ্জলি হইয়া পরে নিরাশ হইয়া কিরিয়া আসিয়াছে। দীনবলুর মন্দিরে এস, শূন্য শাখার ম্যায় শূন্য হস্ত প্রসারণ করিব, তৎপর সম্বল লাভ করিব, রিক্ত হস্তে থাকিব না।

প্রভো! দাস মণ্ডলী হইতে অপরাধ হইয়াছে, অনুগ্রহ দৃষ্টি কর। ভোমার ভ্তাগণ অপরাধী হইয়াই তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়। কপান্মর ! তোমার অর্থাহ ও দানের উপর সকল নির্ভর। ভিক্ষুক বধন বদান্যতা ও দয়া ও বাৎসল্য দর্শন করে, তথন আর দাতার অর্গমনে কান্ত হয় না। তুমি যথন ইহলোকে আমাকে অর্থাহ করিয়াছ, তথন পরলোকেও তোমার অর্থাহের আশা রাখি। উন্নতি তুমি দান কর, প্রগতিতে তুমিই আনর্যন কর। তুমি যাহাকে উন্নত কর, কেহ তাহাকে প্রগতি ভোগ করিতে দেখে না। হে ঈশ্বর! আমাকে প্রগতির মধ্যে রাখিও না। অপরাধ মার্জনা কর, লজ্জিত করিও না। ৫

মকা মন্দিরে এক জর্ম প্রেমোয়ত যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও আমার শরীর বিকম্পিত হয়। তিনি ব্যাক্সল অন্তরে করুণ স্বরে

দীন ভাবে এই বলিয়াছিলেন "হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে যে কেহই আর আত্রয় দান করিবে না। ক্লপা করিরা আমাকে আহ্বান কর, অথবা দার হইতে দূর করিয়া দেও, কিন্তু ভোমার ্দার ব্যতীত অন্য কোথাও আমার মন্তক রাখিবার স্থান নাই। তুমি জান, আমি উপারহীন অকিঞ্চন, রিপুর আক্রমণে হীন বল হইরাছি। কুপ্রবৃত্তি উচ্ছুম্মল হস্ট পশু ব্দরপ, আমার জ্ঞান ভাষাকে শাসন করিয়া উঠিতে পারে না। কে নিজ বলে পাপ প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়দিণের উপর জয় লাভ করিতে পারিয়াছে ? পিপীলিকা কি ব্যান্তের সহিত সংগ্রাম করিয়া উঠিতে পারে? বাছারা তোমার পথের বাত্তিক, সেই পুণাত্মাদিশের দোছাই দিরা বলি, ছে ঈশ্বর! উপায় করিরা দেও, রিপুগণের আক্রমণ হইতে আমাকে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বর! তোমার অদ্বিতীয় স্বরূপ ও ঈশ্বরত্বের দোহাই, মৃত্যু জনক ভয়ন্বর আবর্ত্তের মধ্যে আমার সহায় হও। দ্বিতীয় দর্শার আছে, এই মিখ্যা কথা যেন আমি কখন স্বীকার না করি, প্রভো! আমি যেন লজ্জিত না হই। বাঁছারা তোমার সাধক, তাঁছানের নিকটেও আশা আছে, যেহেতু তাঁহারা সাধনা হীনকে সাহায্য করেন। পুণ্যাত্মা-দিগের দোহাই, অপুণা হইতে আমাকে দূরে রাখ, যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা কমা কর। নিয়ত উপাসনাতে হাঁহাদের মন্তক অবনত, প্রভো! সেই সকল আচার্ষ্যের দোছাই দিয়া বলিতেছি যে যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, তজ্ঞনিত লক্ষার আমি অধোমুখ হইরা রহিরাছি। সেভিাগ্যের মুখ দর্শনে আমার চক্ষুকে বন্ধ করিও না, অন্তিম কালে তোমার মহিমার পরিচয় দানে জিহ্বাকে রোধ করিও না, আমার গন্তব্য পথে বিশ্বাদের দ্বিপ জ্বালিয়া রাখ, পাপ কার্য্য হইতে আমার হন্তকে নির্বন্ত কর। যাহা দর্শনের যোগ্য নয়, চকুকে তাহা দেখিতে দিও না। যাহা অন্যায়, তাহা করিতে আমাকে ক্ষমতা দিও না। অমি একটা বিন্দু মাত্র বটি, অস্ক্রকারের মধ্যে আমার অন্তিত্ব ও মৃত্যু তুল্য। (তোমার রূপা স্থরের এরু বিন্দু জ্যোতিঃ আমার সম্বন্ধে প্রচুর। সেই জ্যোতিঃ ব্যতীত আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। এক বার তুমি ক্কপা করিলে পাণী প্রণাক্ষা হয় ৷ ভিক্ষুকের প্রতি রাজার একটুকু রূপাই যথেষ্ট। বদাপি তুমি পাপের সমূচিত শান্তি দান কর,

উচ্চৈঃশ্বরে বলিব, উহা তোমার ক্ষমা, আমার পাপের শান্তি নর। নাথ! আঘাত করিয়া ভোমার দ্বার হইতে আমাকে তাড়িত করিও না। অন্য দ্বারে যে আমার তরদা আছে, এরপ দেখিতেছি না। যদিচ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কিছুকাল তোমাকে অবছেলা করিয়াছি, প্রভা! এইক্ষণ যে নিকটে আসিয়াছি, আমার প্রতি দ্বার বন্ধ করিও না। জীবন পাপে কলঙ্কিত, কি ক্ষমা চাহিব? হে মহৈশ্বর্যান্! দীনতা তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, আমি দীনহীন আমার অপরাধ গণনা করিও না। দীনের প্রতি ধনীর অভাবতঃ দরা হইয়া থাকে। অতএব আমার হীন অবস্থার জন্য আমি কেন রোদন করিব ? যদিচ আমি দীনহীন, আমার আশ্রেমানতা যে অতিশর ধনী। হে ঈশ্বর! অবছেলা করিয়া আমি তোমার বিধি লক্ষ্মন করিয়াছি। আমা হইতে এইক্ষণ আর কি চেম্টা উদ্যোগ হইবে—অপরাধের ক্ষমা চাওয়া, এই কথাটীই যথেন্ট। ৬

# পরিশিষ্ট।

#### ঈশ্বরের স্বরূপ।

তিনি বিশ্বের প্রতিপালক ও প্রনণের অন্টা, মহাজ্ঞানী, রসনাতে বাব্যের রচয়িতা। প্রভু, দাতা, দীনহীনের আশ্রয়, রপাময়, পাপ-মোচয়িতা, অমুতপ্ত-বৎসল। যে ব্যক্তি তাঁহার দার ছাড়িয়া যায়, সে অন্য কোন দারে সমাদর পায় না। তাঁহার মন্দিরে মহোয়ত রাজানিগেরও শেস্তক অবনত। তিনি অধৈর্য হইয়া অবাধ্যকে আক্রমণ করেন না, অমুত্তকে নির্দ্রয় হইয়া তাড়াইয়া দেন না। পাপাচরণে তাঁহার ক্রয়মূর্ত্তি, আবার পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইস, তিনি প্রসয়। সন্তান অবাধ্য হইলে পিতা নিঃসন্দেহ তাহার প্রতি রাগ করেন, আত্মীয়ের প্রতি প্রসয় না থাকিলে আত্মীয়জন পর বলিয়া দূর করিয়া দেয়, ভূত্য সেবাতে অনিপুণ হইলে প্রভু তাহাকে ভাল বাসেন না, বন্ধুর প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন না করিলে বন্ধু দূরে চলিয়া যান, সেনা আজ্ঞা পালন না করিলে সেনাপতি তাহার প্রতি অসম্ভন্ট হন। কিন্তু ছালোক ও ভূলোকের রাজা অবাধ্য দেখিয়া কাহাকেও জীবিকাচ্যত করেন নাই।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব একটা ধূলি কণিকার ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সমুদ্রে ভাসিতেছে। তিনি প্রজার অপরাধ দেখেন, অথচ শাস্তভাবে বিরাজ করেন। ভূমণ্ডল তাঁহার সদাব্রত ভাণ্ডার, শক্র মিত্র সকলেই এখানে আহার পাইতেছে। যদি তিনি অত্যাচারের পথ আত্রয় করিতেন, কে তাঁহার ক্রোধানল হইতে রক্ষা পাইত ? তাঁহার ফ্ররপে কোনরূপ কলঙ্কাবোপ হইতে পারে না। তাঁহার রাজ্যে কোন অভাব নাই, মনুষ্য পশুপক্ষী কীট পতক ও আর আর সমুদায় পদার্থ তাঁহারই আজ্ঞাবহ। তিনি জগতে এরপ প্রসারিত অরপাত্র স্থাপিত করিয়াছেন যে সিমোরগ পক্ষী মহাপ্রান্তরে থাকিয়াও আহার পাইতেছে। তিনি অয়দাতা, কর্মচ, প্রজাবহণ তিপিলক, নিগৃঢ়দশী। তিনি এই স্থবিশালী বিশ্বের প্রাতন রাজা, মহৈশ্বরান্। অহংভাব ও গর্বর তাঁহাকেই শোভা পায়। তিনি কোনজনকে

গৌরবের সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন, কাহাকে বা ভূমিতলে বসাইয়াছেন, সৌভাগ্যের মুকুট কাছার মন্তকে, তুর্ভাগ্যের কম্বল কাছার ক্ষত্রে রাখিয়া-ছেন। তিনি গুপ্ত পাপ সকল দর্শন করেন, যখন দণ্ডান্ত উত্তোলন করেন, **দেবগণও মহাভরে শুক্র হর। যদি দান করিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ খোষণা** করেন, আজাজিল নামক দৈত্যও গ্রহণার্থী হয়। ভাঁছার মহোচ্চ পুণ্য সিংহাসনের নিকটে মহাজনগণ মহত্ত্বের গৌরব পরিত্যাগ করেন। তিনি দানশীল নিরাশ্ররের বন্ধু, প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণকারী, তিনি ভবিষাদ্দর্শী, দিগ্যু তত্ত্ববিদ্, আপন শক্তিতে ভূলোক ও ত্বালোকের রক্ষক, পরলোকের প্রভু। যেনাধক তাঁহার নিকটে অভয় পাইয়াছেন, তাঁহাকে কেহ পরা-জম করিতে পারে না। তাঁহার আদেশের উপর কাহারও অন্তুলি নির্দেশ করার ক্ষমতা নাই। তিনি পুণ্যকর্মা, পুণ্যদর্শী। তিনি জরায়ু-কোষে অপূর্ব্ব মানব দেছের, নীল প্রস্তুর গর্ডে উজ্জ্বল মাণিক্যের, হরিম্বর্ণ ভক্ত শাখায় মনোহর লোহিত পুপের স্থা্টি করেন। তিনি স্থা চক্র-মাকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রেরণ করেন, কোন জ্ঞান কোঁশল ভাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন নয়, ব্যক্ত অব্যক্ত তাঁহার চক্ষে তুলা। তিনি সর্প পিপী-নিকা ও অন্য অন্য তুর্বল জন্তুদিগকে আছার দিতেছেন। শরীর ছিল না তাঁহার আদেশে হইল, তিনি ভিন্ন অসংকে কে সং করিতে পারে ? বিশ্ব সংসার তাঁছার স্তুতি বন্দনাতে সন্মিলিত, কিন্তু তাঁহার মহিমার তত্ত্ব জানিতে যাইরা সকলেই পরিক্রান্ত হইয়া পলি। মনুষা-জ্ঞান তাঁছার গুণের অন্ত পাইল না। চকু: ভাঁছার সৌন্দর্যোর পার প্রাপ্ত হবন না। ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ উচ্চ আকাশে চিন্তা পক্ষী উড়িতে পারিল না। বুদ্ধি ছন্ত প্রদারণ করিয়া তাঁহার মহিমার অঞ্চল ধরিতে অক্ষম হইল। তাঁহার স্বরূপ রূপ মহাসাগরে সহত্র সহত্র কম্পনা পোত চলিল, কুল পাইল না। রজনীর নিশুক্কতার মধ্যে বসিয়া এই অকুল সাগরের বিষয় খ্যান করিতে লাগিলাম, আন্তি আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, সাদি! নির্ত্ত হও, ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ সমুদ্র অতলম্পর্শ, তোমার চিন্তা দেখানে যাইবে মা, না কম্পনা অক্সপের কণিকা ছির করিতে পারে, না অনুভূতি মহিমার অন্ত পাইতে পারে। তুমি পণ্ডিতের জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাণ

ক্রিতে পার, অনস্ত অদিতীয় ঈশ্বরকে কি রূপে জানিবে? অনেক যাত্ত্রিক অশ্ব চালন করিয়াছেন, সেখানে পঁছছিতে পারেন নাই। যে যাত্ত্রিক দে রাজ্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের দার একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। সেই সভাতে যাঁহাকে পান পাত্র দেওয়া হইয়াছে, ভাঁহাকে সংসার-বিশ্বতির শ্বরা প্রদত্ত হইয়াছে। এক পন্দীর চকু অন্ধ, অপর পন্দীর পক্ষ দয়। এক জন স্বর্গীর ভাগুরের পথ পাইল না, এক জন তাহা পাইল, ফিরিয়া আসিতে পারিল না।



সমাপ্ত।

बिर्शाशानहत्त मात्र शहा पूर्वि ।

7 m

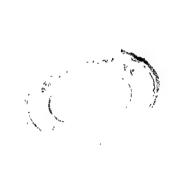